# ভারতনাট্যম

**अध्य** अकान: नर**ण्या**, ১৯৬৬

#### এক

৩০ আগন্ট, ১৯৬৫

'এবারে কথ্ক নৃত্যু পরিবেশন করছেন শ্রীমতি মিত্রা সেন ৷'

মোৰকের মিষ্টি গন্ধীর কণ্ঠন্বর ভেসে এন। সঙ্গে সঙ্গেই গিন্ধপিজে ঠাসা প্রকাণ্ড হলমনের প্রচণ্ড কোনাহল মৃদ্ গুপ্তানে পরিণত হলো। হল কার্পিয়ে বেজে উঠন তবলার তেরুটে।

তিক ধা বিদি বিদি থেই। তিক ধা বিদি বিদি থেই।

তিক ধা খিগি থিগি।

था पिन पिन था। था पिन थिन था। ना जिन जिन ना।

তেটে ধিন বিন ধা।…

এক এক করে সব বাতি নিভে গেল। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উগা্ধ হয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। নিতপ হয়ে গেল মন্ত হল ঘবটা।

কালো ক্রীন সরে যেতেই প্রথমে নাল, পরে হালকা নীল আলো জিলফিল করে থাকল তেই জেলালো সিন্তের সাদা পর্ণার ওপর তারুলার সে পর্গাও দু ফাঁক হয়ে সরে দেল দ্বীরে দ্বীরে। দেখা পেল নমন্বারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কালকার সাংস্থৃতিক গতেন্তম্ব দিশদের সর্বহােষ্ঠ আকর্ষণ, অতুলনীয়া সুন্দরী শ্রীমতি মিরা সেন। স্পর্টা লাইটের ক্রান্তিল আলো কর্মটা মায়াবী পরিস্বেশ সুন্টি করেছে মিরা সেনার দিন্তে। এক শ্রেণীর দর্শতের মধ্যে থেকে একটা আধা-অগ্নীল উল্লাস-স্থানি উঠেই চিন্তিয়া সেল

তা তে খেই তাত। আ তে খেই তাত। থেই আ খেই আ খেই। ১

খেই খেই ভাত ভাত থা। তেরে কেটে গদি যেনে ধা আ।

ধা বিন দিন ধা । ধা ধিন ধিন ধা । লা তিন তিন না ।

टउट धिन धिन था I···

আন্তর্য হলো নাচ। শতকরা নধাই জন দর্শকই সেই মৃহর্তে মনে মনে স্থির করন, যে করে হোক আগামী দিনের টিকেট যোগাড় করতেই হবে—ক্সাকে দশগুণ দামে হলেও।

বন্যরের অসহ্য ভ্যাপনা গরমে ফটোগ্রান্ধারের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে বনে ঘার মানুদ রামা। আর মনে মনে পিতি চটকাচ্ছে ঢাকার এয়ারুন্কতিশন্ত রুমে মুখে নিদ্রাময় পাকিস্তান কাউটার ইটেনিজেপের কর্পধার মৈজর জেনাকেন (অবঃ) রাহাত ঝানের। যতসর রন্দি পটা কাজের ভার বুড়ো বেছে বেছে ওব কাঁধে চাপার। কেন? আর লোক নেই? ইণ্ডিয়ার নাম গুনলেই একেবারে যেন বাই চড়ে যায় বুড়োর মাধায়। ডন কুইকজোটের মত খেপে গিয়ে হাওয়ায় ডলোয়ার ঘোরাতে আরম্ভ করে দেয় একেবারে।

আৰে বাবা, একদল ন্যাকা খেনেছেলে জাৰ ভাদেন সঙ্গে মেনেনী অভাবেব মিনমিনে কতথলো ননীর পূতৃল এসেছে কলকাতা থেকে গায়ক-গায়িকা-নর্ভকী সেনেনে এদেব মধ্যে ভাকে থোকাল বুড়ো কোন আকোনে তাত বাদি রিপোটার বা অন্য কোনও পর্কিরের ২২ তো এক কথা ভান ন্যা ভার কাল কি—ন্য ফটো ফিচা। একৰ যে পারন গাছে, ভার কি হবে গুলা প্রবেশ আমত আমতে ইটাং পা বেবক মাঝা পর্যন্ত জুলাক উল বানার। সব রাগা গিয়ে পড়ল রাহাত আনের ওপর। দুই মিনিটের টেটায় অনেক কণ্টে দুব ককরা নাম নৰ বেকে কৰ বিষ্ণেষ্ঠ

ভায়ের প্রায় মাঝামাঝি। শিরং কাল। কিন্তু এবারের গক্ত যেন চম্মোট ভারটা ভাটিয়ে উঠতে পারছে ল। মায়ের আঁবির মত নীল আকাশ, পুত্র পুত্র, সালা মথের অক্টেশে হাওয়ায় খতনে যাওয়া, মাঝে মারে উত্তর খেকে অনেক স্থান্ত জাগিয়ে তোলা নীলুয়া বাতাস, সক্ষেবেলায় শুকোর ঘণ্টা, শিক্টনীর ক্ষমাট সুগাই, আথ্যেজ— সক্ষই আছে। কিন্তু গ্রহুটাটে দেন চিলে বানেছে গাইন ওপাই ব্যব্ধানারী শাসকের সংগ্

নড়বে না কিছুতেই।

জার ওপর নিগারেটের ধোঁয়া আর এতগুলো লোকের আড়াই ফটা ধরে অবিরাম নিংখাল-খখালে ভারি হয়ে উঠেছে রাজণাহী টাউন হলের বন্ধ বাতান। কতব্বপা আর নহা করা হাঁহে, চোখ দুটো অর অর জ্বালা করে বানার। সংগোহিত দর্শকর্শের দিকে একবার নির্দিষ্

রানান বা কাথে কুলছে বাউন হবি। 12. 30) ইলেক্ট্রনিক ফ্রাল গান এবং বিজিল দোকাল নেথের নিজন লেগ, ফিন্টার; একট্টা লো-হড় হেবনুন বিজ্ঞা, একটা মোটর ড্রাইড এবং জন্যান্য হাবিজ্ঞাবিতে ভর্তি একখানা গানেট বাগা; আর ডান কাছে টু-পদেন্ট এইট লেগের একটা হোলিক্টেক্স ক্যামেরা। গান্যায় কুলহে একখানা বিখ্যাত নিকন-এফ ক্যামেরা। লো-হড় লাগানেই আছে, তাতে। চত্ত ফোকান কবার জন্মে সন্থিটি ইমেন্স রেক্স ফাইথার উনি ব্যবহার করছে দে আজ।

পাকা ফটোগ্রাফারের বেশে নিজেক কেমন বিনমুটো দেখাছে রুজনা করে মুক্তার সানা বান আবলা করে মুক্তার বিশ্ব হাসিয়ে নিজ। আছালার একবার চেয়ে দেখল, সেই হয়রূব ইয়াং টাইগার্ন-এর মধ্যোধানে বরে আছে দংপতি জয়ত্বাই হার । স্টোজের দিকে ওদের কারও চোখ নেই—চাগা দানায় বিত্ত হয় কিছিল করেছে নিজেকে নিজে ওদের কারও চোখ নেই—চাগা দানায় বিত্ত হয় কারতার আবার করেছে নিজেকেন মধ্যে । নিজন-এছ কারতার আপারারতার এক এইট দিয়ে ছিল্টাটাস বিশ খুটে লেট করে নিজ রানা। এতে তেপ্থ অছ ফোজান নায় বুট খেকে ইনমিনিটি পাওয়া যাবে। একটা আধাৰ বাজা নিগারেন পড়ে আছে সামনে নাটিতে, আগুটা পিলে হেলাক চেলাক করে করেটা আধাৰ বিভিন্ন করিছে করেটা হার এইটছেছ নাচ।

ধিক তেই মিলি তেই। ধিক তেই মিলি তেই। মিলি মিলি থেই। মিলি মিলি মিক থেই। মিলি মিলি থেই। তা থেই তা থেই। যেই তা থা। খেই তা থা। থেই তা। ধিক তেই মিলি তেই। ধিক তেই ধিনি তেই। ধিনি ধিনি ধেই। ধিনি ধিনি ধিই ধেই। ধিনি ধনি ধেই। তা ধেই তা ধেই। ধেই তা ধা। ধেই তা ধা। ধেই তা।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না। তেটে ধিন ধিন ধা।…

এবার এটায়ে গেল ঝানা দর্শকদের বিবাকি উৎপাদন করে কৌজের মার বারদার। তারপার কাছ মূরে, মান দর্শকদের হটি পুলছে এমনি ভাবে কেই হোট দলটির ছবি তুলে নিল। অগ্রন্থত দলটি ফ্ল্যাশ লাইটোর ইঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রথমে ড্যাবাচ্যাকা যে খেল। তারপার জয়ন্তর ছাড়া প্রাক্তি নারে বাহ ভাত উঠে এলে নিজ নিজ চেযারা আড়াল করার চেষ্টা করন। কিন্তু তবন অনেক দেরি হয়ে

এক, দুই কৰে নয় সেকেও পাব হলো। জুলে উঠল দুয়াপ গানেব পেছনে নান বাতি। কিনাবজিং সাইকল্ কমন্ত্ৰিট হয়েছে। এবার আরও কমেণ্টে ছিব ফুলন সেমিত্রা সেনের বিশেষ বিশেষ নুতা ভাসিমার, বিভিন্ন দুবতু যেকে বিভিন্ন আপাকার। দিয়ে। মাখার মধ্যে ফুল্ড চিন্তা চনছে রানাব। ঢাকার কুখাত ইয়াং টাইখার্ল পিছু ছাড়েনি আহলে। কিন্তু এদের কাম্কে ককান্তার নাম্প্রেটক মিল্লেন নদপতিএ এই দহরম-মহরম কেনং কৃষ্টিয়ায় মিত্রা সেনকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেটা করেছিল মারা, যানের হাত খেকে রানা রক্ষা করেছিল মিত্রাকে কিন্তু এতি করেছিল মারা, যানের হাত খেকে রানা রক্ষা করেছিল মিত্রাকে দিয়ের এই মের্লী কিনেনুং ইম্মারলি জংগানের বিয়ুক্তগালেই ক্রমেই প্রথম বানার চোবে পড়ে একেন সমে প্রত্যাপ কিন্তু বাক্তি করেছিল নালের কাম্বিক কিনে কিন্তু কাম্বান নালিয়েই জন্মত্রাই এটা কিনের কাম্বিক কিনাব কিন্তু বাক্তি কাম্বান কিনাব কিন

হঠাং বানাৰ মনে হলো মিত্ৰা যেন তাৰ দিকে চেমে আৰছা কি একটা ইপিত কলা। আকৰ্য হয়ে দেব বানা। শেষ বাবের মত দ্বিক কৰে পাটার টিপে দিব সে। এক খালা তীর আলো সুটে দিয়ে আলিঙ্গন কবল মিত্রা নেনকে। শাটারের ওপর আঙ্কলের চাপ পড়তেই এক মুহুর্তের জন্মে অকলার হয়ে দিয়েছিল ভিউ ফাইগার, পক্ষায়ুক্তেই ইন্টাটার বিটার্নি মিত্রৰ বাধার্য্যনি দিয়ে বিলে তিবে তিক আবার মিত্রার ছবি। মিজের আসনে দিয়ে বাবে পড়ল ব্রানা। ক্যামেনার লেল বনল কবছে। আগাগোজা নতাই আগাব ভাল করে।

কপালের ঘাম মছে নিল সে।

ক্ৰেমা স্বাধী তৈটে তেটে। কং তেটে ক্ৰেমা তেটে। ক্ৰেমা তেটে ধা। ক্ৰেমা তেটে ধা। ক্ৰেমা তেটে। ক্ৰেমা আধা তেটে তেটে। কং তেটে ক্ৰেমা তেটে। ক্ৰেমা তেটে ধা। ক্ৰেমা তেটে ধা। ক্ৰেমা তেটে। ক্ৰেমা স্বাধা তেটে তেটে। ৰুৎ তেটে ক্ৰেধা তেটে। ক্ৰেধা তেটে ধা। ক্ৰেধা তেটে ধা। ক্ৰেধা তেটে।

ধী ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।…

মুখে চক্রধর বোল বলছে তবল্টি। মিন্সা সেন এবার নাচের মুদ্রায় সে ছন্দকে মুর্ত করে তুলবে। চতুর্ধণ বেড়ে গেছে লয়। অত্যন্ত দ্রুত লয়ে চলছে নাচ।

ইঠাৎ মনে হলোঁ যেন মিত্রার পা আর্র মাটিতে নেই—সারাটা স্টেজময় যেন সে হাওয়ায় তেনে কেড়াছে । মুম, চমক্তক দর্শকরন্দের করতালিতে হলের ছাদ উড়ে যাবার উপক্রম। রালও অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—প্রশংসা না করে পারন না মনে মনে। সত্তিকার শিল্প দেশ-জাতি-ধর্মের উপ্রেধ।

হাততালি থেমে যেতেই হলের মাঝামাঝি জাফাায় বসে এক ফাজিল ছোকরা 'মা···-আা···' করে জোরে ছাগলের ডাক ডেকে উঠল। চাপা হাসির গুগুন উঠল।

`ম্যা···এয়া···` করে জোরে ছাগলের ডাক। দ'একটা ধমক-ধামকের আওয়াজও এল।

নিকৰা এফ-এব বেলাটা খুলে ফেলা বালা। খুলে ২০০ বি. মি. অটো নিকর এফ-এব টেলিফটো লোটা বাগিছে নিল। বেয়োনেটা মাউটের ওপর ক্লিক করে বেলা বেলা। এবার কাামোরটা চোবে তুলে ফোকাস আচজান্ট করতে চেটা করল দেশ। টেলিফটো ফোলের ছোট আচেপেলর মধ্যে মিরা সেনকে ধরতে কয়েক করেক। টেলিফটো ফোলের ছোটা আচেপেলর মধ্যে মিরা সেনকে ধরতে কয়েক সেকেত বেলা গৈল। নিকন-এক উজ্জান তিক্ত মার্ভাগ্রের পালা। পূর্ববির অভিটান কিবলা কলেক মাধ্যমে পরিবার বিভাগ্য কলাল। কিবলা কলাল কালা কিবলা কলাল কালির টিপ আলো। পড়ে মাঝে মাঝে বিক্ করে উঠছে, দুটোবে টেনে কালাল পড়ে টালির কিবলা করেক বরে উঠছে, দুটোবে টেনে কালাল পড়া কালাক।

সোজা তার দিকে চেয়ে আবার ইঙ্গিত করন মেয়েটি। না. চোখের ভল নয়।

দর হলো রানার সন্দেহ।

র হলে। রাশার শব্দেহ। প্রবল করতালি এবং শেয়ালের ভাকের মধ্যে শেষ হলো নাচ। কালো পর্দাটা

প্রবল কর্ত্তাল অবং শেরালের ভাকের ম ধীরে ধীরে নেমে এসে আভাল করল মিত্রাকে।

বাবে বাবে দেখা এনে আনুষ্ঠান কথা কোনে । গেটের কাছে দারুণ ভিড় ঠেলে নানা এগোল গ্রীনজমের দিকে। ইঠাং পেছন খেকে কেউ হাত ঢোকাল রানার গ্যাটের পকেটে। ধরতে পারুন দা রানা হাতটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা লোমশ চাত নাব দেল পুলবোর জিক্তে

পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট কাগজ পেল রানা। ভাবল, বার্তা হবে কিছু।

চারকোনা ছোট কাগজের ওপর ইংরেজিতে টাইপ করা: BEWARE GENTLEMAN, DANGER AHEAD!

প্ৰথমেই রানা ভাবন: টাইপ করা যথন, এটা তাকে দেবে বলে কেউ আপে থেকেই মনস্থ কৰে এলেছে, হঠাৎ তার মাধার আবেদী এই সাবধানবালী—অবাং, পূর্ব-পরিকারিত। কিন্তু কে তাকে সাবধান করতে চার, শক্তন না মিত্রং একং কেন্দ্র, কিনের বিপদ সামদেং ঘাই বহিনীর মত কি মিত্রা ভাকছে তাকে মৃত্যুর পথেং দাকি কেউ ভয় দেখিয়া দবে সবাতে চাইছে ওকেং দুই হাত মাখার ওপর তুলে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ল রানা—যেন ওর ওপর যে বা যারা লক্ষ রাষ্ট্রছে, ভারা স্পষ্ট দেখতে পায় ওর কার্যকলাপ। তারপর ওপর দিকে টকরোওলো ছুঁড়ে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দিল চারদিকে। আশেপাশে সবার

মাখায় ঝরে পড়ন সেওলো পুশ্প বৃষ্টির মত। ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টেজের পেছন দিকে চলে এল রানা। গেটের কাছে দাঁডানো বকে নীল ব্যাজ আঁটা ডলান্টিয়ার রানাকে দেখে পথ ছেডে দিল। ভেতরে চকে এদিক ওদিক চাইতেই একটা ভোট ঘবের আধ-ভেজান দরজা দিয়ে মিত্রা সৈনকে দেখতে পেল রানা। দ্রুত কাপড ছাডছে সে। স্টেজের পেছনে অনাদর অবহেলায় পড়ে থাকা গোটাকতক কামভাসের উইং এলোমেলো করে ফেলে রাখা কয়েকটা বাশ আর কিছ নারকেলের রশি টপকে ডেনিংরমের নামনে গিয়ে দাঁডাল রানা ৷

'ডেতরে আসুন!' মিত্রার চাপা কণ্ঠবর।

ঢকতে গিয়েও থমকে দাঁডাল রানা। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? এডাবে চট করে ড্রেসিংরমে চুকে পড়া…

'কই, দাঁডিয়ে কৈন? ভেতরে আসন।'

এবার রানার টনক নডল। মেয়েটির চাপা খসখসে অথচ তীক্ষ কণ্ঠষরে ধৈর্যচাতির আভাস পাওয়া গেল। এ যেন অনুরোধ নয়, আদেশ। চকে পড়ল রানা ঘাৰের ডেভৰ।

'ছিটকিনি नाभित्य দিন দরজার। नष्का कরার সময় এটা নয়। जরুরী কথা আছে। দোহাই আপনার, বোকার মত দাঁডিয়ে না থেকে তাডাতাডি করুন—সময়

নেই মোটেও। এক্ষণি ওরা সব এসে পড়বে।

মেয়েটির কর্ষ্টনরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেল যে প্রায় চমকে উঠল মাসদ রানা। সমস্ত ইন্দ্রিয় সঞ্জাগ হয়ে উঠল তাব। অন্তত কিছু খনবার

জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করে নিল সে মহর্তে।

নভবভে বন্টটা লাগানো না লাগানো সমান কথা। তবু সেটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুৱে পাঁড়াল রানা । স্থিত দৃষ্টিতে আপাদমন্তক একবার দেখন মিত্রাকে । ভাবল, হঠাৎ আজ এই মুহুর্তে নিজের দলটা 'ওরা' হয়ে গেল কেন এই মেয়েটির কাছে? কৃষ্টিয়ার অনুষ্ঠানে তার প্রতি স্পষ্ট ঘূণা দেখতে পেরেছে রানা মিত্রার চোবে। আজ্ঞ সে-ই আপন লোক হয়ে গেল, অন্যেরা পর—কেমন করে হয়। এর মধ্যে গোলমাল আছে কিছ। সাবধান।

'আপনাকে এখানে ঢকতে দেখেছে কেউ?' জিজ্ঞেন করল মিত্রা।

'বোধহয় না,' উত্তর দিল রানা নিরাসক্ত কণ্ঠে : এগিয়ে গায়ে গায়েজট ব্যাগ আর ফ্যাশ-গানটা নামিয়ে রাখল একটা চেয়াগ্রের ওপর। বলল, 'কি ব্যাগার মিত্রা সেন? আকারে ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি আমাকে?'

'আপনার, আমার দু'জনের সামনেই ভয়ানক বিপদ এখন।'

গ্রীনরমের পৈছন দিকৈর খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁডাল রানা। ঠাণ্ডা এক ঝলক মক্ত বাতাস এল জানানা দিয়ে। বুক ভৱে শ্বাস গ্রহণ করন সে। বাইরে প্রায় জানালার সঙ্গে লাগানো একটা কচুরিপানা ভর্তিপুকুর। কানায় কানায় টইটম্বর।

মোলামে জ্যোভন্ম পুৰুষণাড়ের নারকেল গাছ দুটোকে অন্ধত সুন্দর লাগছে চেৰাতে। বানা ভাবে, 'সুন্দর' আন বিপদ' এই দুটো জিনিনে কোথার যেন একটা যোগসূত্র আছে। পৃথিবীর ধেণির ভাগ জিনিস যা সুন্দর, বানা দেখেছে তার আপোণাপে ওত পেতে আকে বিপদ। অসুৰ্ধ সুন্দরী এই মেয়েটির চারণাণে বিপদ ঘটিয়ে অসাধে, এটাই তো বাজাবিক।

পাশে এসে দাঁড়াল মিত্রা।

'একটা ভয়ম্বর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে আপনার জন্যে, মি.…'

'আমি নগদ্য এক ফটোগ্রাফার—তরিকুল ইসলাম। আপনি এসব কি ভয়ঙ্কর কথা শোনাচ্ছেম?' সত্যিসভাই বিশ্বিত হবার ভান করল রানা।

বাজে সমান দ্বী করনেন না, মি, সানুদ বানা। মিত্রার কর্চবরে স্পষ্ট তিরন্ধার। দেই প্রথম দিন থেকেই আমি কেন, সাংস্কৃতিক মিশনের প্রত্যেকটি লোক জানে আপানার আমন না, পরিচার। বাতে সমা নেই, আকৃতি প্রতা একে পত্তবে, দায়া করে আসার করাতদো কাডে দিন। কপাল থৈকে একণ্ডান্থ অবাধ্য চুল নিয়ে ওজে দিন মিত্রা কানের পাশে। তারপর আবার কলন, আজ রাতে আপনাকে খুন করা হবে, মি

মিত্রার মূখে নিজের নাম তনে অবাক হলো না রানা। মনে মনে ভাবন, আমাকে খুন করা হলে তোমার কি ক্ষতি, সুন্দরী। মূখে বলন, কৈনং আমার অপবাধং

দলকতির বিখাস, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথা জানতে পেরেছেন যা, আমাদের জন্মে অত্যাও বিপজনক। কারেছই আর কোন পথ নেই; সরিয়ে দিতে হবে আপনাকে এই পৃথিবী (থকে। আর আপনাকে, এই নিচিত মৃত্যুর কাঁচে ফেনার জন্মে আমাকে ওরা ব্যবহার করছে টোপ হিসেবে। 'খুব দ্রু-ত কথাতলো বলে পেন্দ্র মিত্রা। ওর চার্ডে-মণ্ডে উত্তেজনা

চক্রান্ত, ফাঁদ, মৃত্যু, এইসর দুংসংবাদ চনে মন খারাপ করছে, বিস্তু টোপটা আমার ভারি পছন্দ ইয়েছে। আমি এই টোপ গিলতে রাজি আছি। যা থাকে কপালো। হাসন বানা।

`আপনি হাসছেন? উহ্, এর ওক্ষতৃ যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম!' তর্জনী ভাঁজ করে কামড়ে ধরল অসহিড় মিত্রা সেন। 'ওই যে ওরা সব এসে পড়েছে!'

তাল করে কানতে করন অনারস্থা নকা নেল। তই যে বজা নব এনে নড়েছে। বাইরে কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আনহে কারা কাঠের মৈথের প্রপর মহমহ শব্দ হলে। আর সময় নেই। রানা চেয়ে দেখল উত্তেজনা, ভয় আর হতাশায় বরুশনা হয়ে গেছে মিগ্রাহ মধ। বরুল এটা অতিনয় হতে পারে না।

হঠাৎ রামার বাঁ হাতটা তুলে নিগ মিত্রা তার হাতে। চাপা গলায় বলন, আমাকেও জড়িয়েছে ওৱা এই নিষ্ঠুর হুড়ত্তর যদি সফল হয় তবে আত্মহত্তা ছাড়া পথ থাকবে না অমাৰা । আমি নিষ্ঠুত্ত হুড়ত্তর যদি সফল হয় তবে আত্মহত্তা ছাড়া পথ থাকবে না অমাৰা । আমি নিষ্ঠুত তাই তিন্তা কালা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে এবা বানের জনে। কালাক্ত কালাক্ত স্থানিক কালাক কালাক কালাক কালাক কালাক বোলা, বাঁচাৰে আমাকেণ্ঠ

", স্বাচাৰে বানাৰে; "আৰুল মিনতি মিত্ৰার চোখে। রানা বুঝল, সে এমন একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। স্থির দৃষ্টিতে মিগ্রার চোধের দিকে চেয়ে সে বৃঞ্জন এই কাতর মিনতি অবহেলা করবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু কি সেই চক্রান্ত যাকে মিগ্রার এত ভয়ু? লোকগুলো দরজার কাছে এসে গেছে। আর সময় নেই সর কথা তুলবার।

'চেষ্টা করব,' বলল রানা।

মিত্রার কার্ছে এই আশ্বাসটুকুর অনেক দাম। কৃতজ্ঞতায় দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে। রানার বা হাতটায় আলতো করে চাপ দিয়েই ছেডে দিল।

দা ওয় চোৰ ব্যেকে। য়ানার বা হাওচার আদ দরজায় কডা নাডার শব্দ শোনা গেল।

প্রভাৱ কর্তা। পার্থা পদ শোনা পের করে। নিজের বিশদ উদ্ধারের জন্যে জেনে ধনে তোমাকে মৃত্যু-ফাঁদে পা দেবার অনুরোধ করছি। কিন্তু আমি বড় অসহায়। তুমি জালো না কত ভাঙ্কর লাভা ওরা। 'বিউরে উঠন মিত্র। 'আরেকটা শেষ কথা—খদি দ্বিধা হয়, যদি মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে ইন্ছে করে, তবে বাঁচার পথও বলে দিছি—আজ রাতে কিছুতেই ঘর থেকে বৈরিয়ো না। কোন অবস্থাতেই না। আমার বা হওয়ার হোক-''

্মিত্রার খসখনে কণ্ঠন্বর ছাপিয়ে প্রবল বেগে আবার কডা নাডার শব্দ হলো।

তমি লকিয়ে পড়ো কোখাও।

না। 'গন্ধীর কঠে উত্তর দিয়ে রানা দেয়ালে বসানো চার বাই তিন মুট আনমানিটার ছোট ডালা এক বটনায় তেঙে ফেল্ল। যা তেবেছিল, ঠিক তাই ভালাটা কুলতেই দেবা গেল একখানা জাপানী ট্যানজিতীর টেপ-বেরুর্ভার। নিশ্চিত্ত মনে ঘুরছে দুটো স্পন্ন। ওদের কথাবাতী সব বেরুর্ভ হয়ে গেছে।

কুমাকৃতি স্পূল দুটো তুলে নিল রানা টেপ-রেকর্ডার থেকে। তারপর গ্রীনরমের পেছনের খোলা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল পানা ভর্তি পুকুরে।

নের খোলা জানালা ।দয়ে ছুড়ে ফেলে ।দল শানা ভাত পুকুরে । 'তমি জানতে?' আলমারির ডালাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেন করল রানা ।

'তুমি জানতে?' আলমারির ডালাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেন করল রানা

এবার প্রবল এক ধাকায় ছিটকিনি তেঙে দু'দাঁক হয়ে খুনে গেল দরজা। হড়মুড় করে মরের মাুঝখানে এনে দাড়াল জয়ম্রথ মৈত্র। পেছনে আরও কয়েকজন লোক।

হলুদ দৃষ্টি মেলে দু'জনকৈ দেখল জয়দ্রখ মৈত্র। তারপর বলল, 'সরি ফর দা ইন্যারাপদন ' পরিয়ার বিবহ্নির ভার প্রকাশ পেল তার কর্পে।

দ্যাট্ন অন রাইট, উত্তর দিন রানা। তাবপর দৃঢ় পদক্ষেপে মৈত্রকে পাশ কাটিয়ে চেয়ার থেকে গ্যাভেট ব্যাগ আর ফ্র্যাশগান্টো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যেতে যেতে মিত্রার কৈমিয়ত কানে গেল তার।

'উনি একটা ক্লোজ্-আপু ছবি নিতে…'

'দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলে কেন?'

'আমি, মানে, উনি…' মদ হেসে রাস্তায় গিয়ে পড়ল মাসদ রানা। ২৭ আগস্ট, ১৯৬৫

ব্যব্যালয়, ১৯৩৪ কাৰ্শিয়াল এরিয়ায় ছয়তপার ওপর একটা কার্পেট হিছানো ছবের মহিনিক কার্মাণিয়াল এরিয়ায় ছয়তপার ওপর একটা কার্পেট হৈছিল দেন দুর্বারা কেন্দ্রনানাটা খোলা। পার্কিস্তান কাউণ্টার ইন্টেটিজেন্সের একেন্ট্র মানুর রানা কেন্দ্রনানার ছবের দারে দারিক আনুর করি করেন্ত্র মানুর কিন্ত করে করেছে। অপন্তর বৃষ্টি হওয়ার মাঠে পানি জমে আরু বিকেন্ত্রর মুটবর কেন্দ্রা রাতিল হয়ে গোছে। পতাকা নামিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক। যে পার্কি করেন্ত্র করে বৃষ্টি খেমেছে। পতিম আনুর নাম মেনুর সার্বার করিব করেন্ত্র করেন। দর্শকিলের গালার একেনানা রাক্তর কেনা। দর্শকিলের গালার একেনারে ফাকা। দুটো ছাগল, বোধহা দারোগ্রানের হবে, নিশ্চিত মানুর করেন্ত্র করেন্ত্র করেন্ত্র করেন করিব করেন্ত্র করিব করিব করেন্ত্র করেন

ঠাৎ সাইলেন্সার পাইল-ভাঙা একটা বেবী ট্যান্নি এমন বেয়াড়া শব্দ করে সামনের রাজ্য দিয়ে চলে চাল যে রালার বিবক্ত দৃষ্টি এইসব সুলর দৃশ্য ছেড়ে ফিরে এন কালো পীচ ঢালা ভেজা রাজ্যটার ওপর। সাইভ লাইট ভেলে মূর্ণ গুরুন ডুলে হরেন্ত রাজ্যে সম্পন্ন সালন, সৈডান চলে যাক্ষে ছবির মত। অপেকা করছে

ताना ।

'এক কাপ কফি দেব?' মোলায়েম নারী কণ্ঠের প্রশ্নে চমকে উঠল রানা। দেখন নব-নিযুক্ত সুন্দরী স্টেনো টাইপিন্ট নাসরীন রেহানা এসে দাড়িয়েছে পিছনে। রানার কাজের সুবিধার জন্যে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে।

এরা আবার কফি বাওয়ায় নাকি? শিওর ইওয়া দরকার। 'কি বলছ?' জিক্তেস

করল রানা। 'কফিং'

দাঁত বৈরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার।

'বাতিটা জ্বেলে দাও, বেহানা। আর হাা, কফি এক কাপ দিতে পারো। তার আগে এক দৌড়ে ঘ্য-সেকশন থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসো। ফোনে পার্যটিকলারদ দিয়ে দিয়েছি, মিসেদ চৌধরীর কাছে চাইলেই পাবে। কৃইক।'

ঢকুলারস সেয়ে দিয়োছ, মিসেস চোধুরার কাছে চাংলেহ পাবে। কুংক্। 'রাইট, স্যার,' লাইট জ্বেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা ঘর ছেকে।

थूनि হয়ে উঠল রানা—বেশ কাজের মেয়ে মনে হচ্ছে!

ক্ষাইলটা দেখেই চমকে উঠল রানা। তাহলে এই বাাশার। আবার সেই ইন্ডিয়া? অন্ধ কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের আদেশ এসেছিল ইন্টারকমে—'রানা, U-সেকশন খেকে IF/VII/65 ফাইলটা আনিয়ে পড়ে ফেল। লিখে নাও: IF/VII/65। আমি একটু ডিফেন্স সেক্রেটারির অফিসে ব্যাচ্ছি।

অৱন্ধণেই ফিরব। তুমি অফিসেই থেকো—কথা আছে।

তথনই বুঝেছিল রানা, বুড়োর মাধায় নতুন কোন পোকা ঢুকেছে। ফাইনটা দেখেই টের পেন আর একটা আাসাইনমেন্ট তৈরি হচ্ছে তার জন্মে। আবার শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে তাকে কোন বৃদ্ধিমান ও পক্তিশালী প্রতিছম্বীর বিরুদ্ধে। খুশি হয়ে উঠাল বানাত মন।

ব্যৱ জন্য মানাম শশা কৰা কৰিব দিয়েছিল মাসুদ ক্ৰানা : একটা নিগাকেট ঠোটে লাগিয়ে সেটা ধৰিয়ে দিতেও ভূলে গিয়েছিল । শেষ পাতাটা গুলীতেই হঠাৎ বট কৰে একটা শক্ষে চন্দ্ৰক উঠন বানা চেপৰল ওব বনগদ লাইটাবেৰ ছোট্ট চোয়ালটা হা হয়ে আছে। বেছানাৰ হাতে ধৰা কৌ

সিশারেট ধরিয়ে রানা বলন, 'থ্যাত্ক ইউ :'

'ইউ আর ওয়েলকাম, স্যার। আপনার কম্বি ঠাণা হয়ে যাচ্ছে।'

ছাইলটা বন্ধ করে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেহানার দিকে চেয়ে বলন, 'অপর্ব হয়েছে তো কফিটা। বানিয়েছে কে?'

সহাশার াগ্যে 'আমি ।'

্রান।
'চমৎকার: তেরি গুড, তেরি গুড। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রেহানা। এই বুড়োকে (ছাতের দিকে চোখের ইন্সিত করল রানা) জোন দিন কটি খাওয়াতে পারতে না।'

'কেনগ' সতিইে বিশ্বিত হলো বেহানা। 'ওঁকে কফি খাওয়ালে কি হবেগ'

্রক কাপ কদি খেলেই বুড়ো তোমাকে আমার কাছ খেকে সরিয়ে নিজের ন্টেনো করে নেবে। আর ওই গোলাম সারওয়ার ভূতটা এনে পড়বে আমার ঘাড়ে।' তাখলে ডালই হবে,' হেসে ফেলল রেহানা। সহজ্ঞ হতে পেরে ফেন বৈচে গোল ও।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্টারকমের মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠনর যেন চারুক মাজন বানাকে।

প্রপরে এসো, রানা। আর এইসব হালকা আলাপ করবার সময় ইন্টারকমের সইচটা অফ করে দিয়ো।

জিড কাটল রেহানা চোখ বড় বড় করে।

'সরি, সাার। এমুণি আসছি, স্যার,' বলেই অফ করে দিল রানা ইন্টারকমের

সইচ। যেন চরি করে ধরা পড়েছে এমনি মখের ভাব হলো ওর।

নিজের টাইপ রাইটারের সামনে ফিতে গিয়ে মুখটা হাঁ করে নিঃশব্দে হাসছে রেহানা রানার এই পর্যুক্ত অবস্থায় আন্তরিক খুশি হয়ে। জোরে হাসতে সাহস হক্ষে না, পাছে রাহাত খান ওনে ফেনেন। পিত্তি জুলে গেল রানার তাই দেবে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে রেহানার ডেক্কের সামনে। তারপর ধাই করে প্রচণ্ড

এক কিল বসাল ডেক্টের ওপর। আধ হাত লাফিয়ে উঠল টাইপ রাইটার।

'হাসছ কেন? ফাজিন মেয়ে কোথাকার! এত হাসির কি আছে?'

রানার ছেলেমানৃষি রাগ দেখে এবার উচ্চকপ্তে হৈসে উঠল রেহানা। তীব দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার প্রতি কপট অমি বর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রানা

সাততলার ওপর গোলাম সারওয়ারের কামরার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খানের দরজার সামনে এসে দাড়াল রানা। হাতলে হাত দিয়ে, বরাবর যেমন হয়, হঠাৎ বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল এক ঝলক রক্ত। অন্যমনন্ধ ভাবে গাভি বয়, ২০ান যুক্তর এনে প্রথম করে জনতা এক কালে করে। সন্দাননত এনে গাড়ি চালাতে চলাতে হঠাং নামনে লোক পড়ে গোলে হেমন হয় তেমনি। ছুরির ফলার মড শান দেয়া ক্ষীদ দীর্ঘকায় এই বুদ্ধিমান নোকটিন তীক্ষণুত্তির সামনে দিয়ে লাড়াতে হবে ভাবনেই কেন আনি রানার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আনে। এই কৃথ্যেত করে কতব্যন্নি ভালবানে, কত ভক্তি করে তা লেজানে, কিন্তু এত ভয় যে কেন করে ঠিক বঝে উঠতে পারে না রানা।

মন্ত এয়ার-কণ্ডিশনড রূমে একটা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওগাবে পিঠ-উঁচ রিভলভিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসে একটা প্যাডের উপর খস খস করে কি যেন

লিখছেন রাহাত খান। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

अंकर्षे। रहेशास्त्र वरत्र घटवर्व हार्वधास्त्र रहत्य रह्न्थन वाना । मात्र हार्स्वक प्रारंश যেমন দেখেতিল প্রায় তেমনি ছিম্মভাম পরিষ্কার পরিক্ষর আছে ঘরটা। বদলের মধ্যে এই টেবিলের ওপর কিং সাইজ চৈন্টারফিল্ডের বদলে এক বাক্স হল্যাণ্ডের তৈরি হাডসন হাভানা চুরুট। সপ্রতিভ অভিজ্ঞাত চেহাবায় এতটুকু পরিবর্তন নেই। তেমনি ধবধবে সাদা ইঞ্জিপশিয়ান কটনের 'শ্টিফ কলার শার্ট, সার্জের সাট আর বিটিশ কায়দায় নট বাঁধা দামী টাই।

হংকং-এর ব্ল্যাকহক অ্যাসাইনমেন্ট-এ আমাদের সাফল্যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট এতই সন্তুষ্ট হয়েছে যে পি.সি.আইকে কংগ্রাচুনেট করে বার্তা পাঠিয়েছে একটা। কিন্ত আমার ধারুনা অভখানি ঝকি নেয়া তোমার উচিত হয়নি। ডষ্টর হকের পুরো রিপোর্ট আমি পড়ে দেখেছি। ছোরাট্য আর এক ইঞ্চি বাম দিকে লাগলেই তোমার গ্রহণাত আদে গুড়ে হবে হবে । বহানাত, দঃসাহসের ইতি হয়ে যেত। যাক, এখন বিষের ক্রিয়া আর নেই। এফ-সেকশন

তোমাকে সম্পূৰ্ণ সন্ত বলে সার্যটিকাই করছে।

রানা কোনও কথা বলন না। বুঝল, এই কথাওলোর মানে এবার নতুন কাজের ভার নিতে হবে তোমাকে, প্রস্তুত হয়ে নাও। বাক্স থেকে একখানা সৈলোফেন পেপার মোড়া সিগার বের করে সমতে কাপজ ছাড়িয়ে ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান রানার উপহার দেয়া রনসন ভ্যারাফেম গ্যাস লাইটার জেলে : দামী তামাক পাতার কড়া গন্ধ এল নাকে।

'ইউ-সেকশনের ওই ফাইনটা পডেছ? কি লিখেছে ওতে?'

'পড়েছি, স্যার। সাংস্কৃতিক মিশন এসেছে কলকাড়া খেকে গত বাইশ তারিখে। নাচ-গনে-বাজনার জনো জনা পনেয়ে শিল্পী আর দশ-বারোজন টেকনিশিয়ান এসেছে স্টেজ ভেকোরেশন, মাইক ও নাইট কন্টোলের জন্যে। নামগুলো মনে নেই, সারে। পর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অনষ্ঠান করে বেডাচ্ছে ওরা।

'ব্যুস! এই? আর কিছু চোত্থে পডেনি তোমার?'

'আর একটা ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছে, স্যার। ঢাকার পরেই চিটাপাং যাওয়া উচিত ছিল ওদের। তা না গিয়ে ওরা গেছে খলনায়। তারপর যশোর। ওদের

প্রোগ্রাম দেখছি: বুলনা, যশোর, কৃষ্টিয়া, রাজশাহী এবং দিনারূপুর। অর্থাৎ আগাগোড়া পূর্ব পাকিন্তানের পশ্চিম সীমান্ত বা পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ব সীমান্ত ধরে। রাহাত বানের মুখের দিকে চেয়ে রানা দেখন একটা প্রশংসা-সূচক সুন্ধ হাসির

রেখা । রানা তার দিকে চাইতেই মিলিয়ে গেল হাসিটা ।

বেশ। এখন ব্যানা দেখি অল ইণ্ডিয়া বৈডিও যখন সৈনিক চাৰপাঁচ গটা চিংকাৰ কৰে পৃথিবীৰ কাংগ নাদিশ জানাক্ষে আমৰা কাশীৰে ইনফিলটেটিও চুকিয়েছি, ছবী দেনা এবং স্যানোটিয়াৰ পাঠিয়েছি টীনগবে, কাশীৰের মুক্তি-শুয়ামীৰা আসকে পাকিস্তানী দৈনা ইত্যাদি, ইত্যাদি, ঠিক শেই সময়ে পূৰ্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক তেন্তো যিশান পাঠাবাৰ পেছৰে বি সহত উদেশা ৰাক্ষণতা প্ৰতিশ্ব নিয়াই এখন পাকিস্তান বাৰ্থা কালনা আছে এব পেছনে। তাই নাং? পায়ের ওপর পাতন এবং প্রজ্ঞান কালন কালন আহাত খানা প্রজাম কৰে বিন্দান আছে আই

'অসম্ভব নয়,' উত্তর দিল রানা ।

'কী সেই স্বার্থ, তাই বের করতে হবে তোমাকে।'

আমাকে?

হা। এ কাজের ভার ছিল আমাদের ধুলনা একেট রহমানের ওপর। সে এদের সঙ্গে আঠার মত লেগে গিয়েছিল। বয়তো কিছুদুর অগ্রসরও বয়েছিল। কিন্তু ঘটা দুয়েক আগে ধরর এসেছে তাকে কেট নির্মান্তারৈ হত্যা করেছে। যশোর

বল্লা প্রথম আনে বর্ধ আনেই ভালে কোর কার মৃত্যের প্রথম কোরে পরিয়ে ।' অমানেসোরের বহুমান! অবাক হরে গেল রানা । রহমানের প্রাণরও ও বুদ্দিনীও চেহারাটা তেনে উচন তার চোধের সামনে । কিন্তু আমানের দেশে এনে আমানের

লোক মেরে রেখে যাবে. এ কেমন কথা!

রানাব চোখে সংকর দেখতে পেলেন বাহাত খান। কয়েক সেকেও সময় দিলেন থকে সামলে নেয়ার জন্য। নিজে যাথায় চুকটিট ধরিনে নিকেন। তারপর আবার আন্তর করলেন, 'কাল-মণ্টার ফুইটো তুমি যাবে ঈশ্ববিদ। টিকেই কৃক করা হয়ে গেছে। এখান খেকে ট্রেনে যাবে কুষ্টিয়ায়। তোমার নাম তরিকুল ইসলাম, এ.পি.পি.-র আম্মানা ফটোয়াখার। আইডেটিটি কার্ড এবং অন্যান্য টুকিটাকি কম্বেটী জিলিস কলালে তোমার বাসাম্বা পৌছে যাবে।'

'ঠিক কি ধরনের কান্ত হবে আমার, স্যার?'

'ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাশ্বর। সোহেলকে পাবে ডাকরাংলোর বাদ্বোরাদান যথে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমার অস্কর্ বোরাদান যথে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমার অস্কর্ বিশাস, একটা অয়ানক প্লান এটেছে ওরা এবার। অনেক আঁচাটা বৈধে নেমেছে। আমার অনুমান দদি নটা হয় ওবে কত সাজাতিক আঘাত আসহে আমানেকে দেশের ওপর তা টুমি কলাও করতে পারবে না। ডিফেল নেকেটারি আন্ধ্র আমার অনুমান ওনে বো-বো করে হেনে উঠকেন। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণা এক্যাস পানি থাওয়াতে কবলেন আমানে । বিরক্তিতে কটাল-পাকা ভুক্ত ভাঞ্জা কৃত্তক দেলা হাহাত বানেব। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনো, ভানা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেবাছিছ

চেয়ার ছেভে উঠে দাঁডালেন রাহাত খান। তারপর বিশাল কমপিউটারের

সামনে গিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন। কয়েকটা বাতি জলন নিডল ঘডর ঘড শব্দ হলো ওর ভেতর থেকে। আধুনিকতম বিরাটকায় কমপিউটার প্রয়োজনীয় তথ্য টাইপ করে দিল। কাগজ্ঞটা ছিড়ে নিয়ে রানার হাতে দিয়ে রাহাত খান কালেন, 'কলকাতা থেকে এই ইনফরমেশন এসেছে।'

রানা চোখ বলাল কাগজটার ওপর। বাংলা করলে দাঁডায়:

গুরুতর কিছু একটা চলছে টিটাগড়ে। নাম দিয়েছে অপারেশন গুড়উইল। সাংস্কৃতিক মিশনটা এই ব্যাপারে জড়িত। গ্রুপ লিডার হচ্ছে 'এইচ।

শিরদীভা খাডা হয়ে গেল রানার কথা ক'টা পডে।

'ব্যাপারটার শুরুত্ব বুঝতে পারছ এবার?' রানা মাধা নাডলে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান। H যেখানে দলপতি হয়ে এসেছে সেখানে রহমানকে দেয়া আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিপদের জন্যে আমাদের রহমানও প্রস্তুত ছিল-কিজ মতার জনো কে কখন প্রস্তুত থাকে? একট কোখাও ডল করেছে—বাস…।

ডান হাতটা উপড করে রাখা ছিল টেবিলের ওপর, তিন ইঞ্চি ওপরে উঠিয়ে কজি থেকে সামনেটক ভান দিকে দ্রুত একবার ঝাকালেন রাহাত খান।

অর্থাৎ—খতম।

'কাজেই সাবধান। রহমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমরা। চুপচাপ হজম करव ना । किल श्रथम् अम्बद উम्मिनी स्नाना मरकार । ও देंग, जान कथा । देशः টাইগারস-এর নাম গুনেছ?'

ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে এদের নাম, স্যার। কতকণ্ডলো বড়লোকের

ছেলে। 'হাঁ। পর্ব-পাকিস্তানে সব বাঘা বাঘা শিৱপতিরা মিলে করেছে টাইগারস কাব—আর তাদের বথে যাওয়া অপদার্থ ছেলেরা মিলে গডেছে ইয়ং টাইগারস। কোটিপতি বাপের টাকার জোরে মদ-জয়া-মেয়েমান্য নিয়ে যথেন্ছাচার করে বেডাচ্ছে। ওদের কয়েকটা অপকর্মের কথা আমার কানে এসেছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি টাকার জ্যোরে ফাইল গায়েব। এদের মধ্যে নেতপ্তানীয় কয়েকজন নানান অপকৌশলের সাহায্যে ভাল ভাল এক আধটা ইণ্ডান্টি ৰাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। যাক, যশোর থেকে খবর এসেছে কয়েকজন ইয়ং টাইগারস এই মিশনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরছে। একজন নর্তকীর ওপর নাকি তাদের চোর। এদেরও আথার-এস্টিমেট কোরো না। প্রয়োজন হলে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরো না। আমার সমর্থন থাকবে তোমার পেছনে। এখন তোমার কোন প্রশ্ন আছে?

'না, স্যার।'

কেন জানি বানার মনে হলো কোন কারণে বাহাত খান ভেতর ভেতর বড উদ্বিম এবং বিরক্ত। কিন্তু কিছু জিজেন করতে সাহন হথো না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করেন না রাহাত খান। হয়তো H-এর ধষ্টতা এই উদ্বেশের কারণ হবে। রহমানের মতা হয়তো করে করে যন্ত্রণা দিচ্ছে ওঁকে v

প্যাড় থেকে একটা কাগজ টান দিয়ে ছিভে চার ভাঁচ্চ করে রানার দিকে বাড়িয়ে फिरलन जिलि।

'এতে যা লেখা আছে কাল প্লেনে উঠে তারপর পড়বে। আজ সাতাশে

আগস্ট—ওরা আছে যশোরে, কৃষ্টিয়ায় থাকবে আটাশ-উনত্রিশ, রাজশাহীতে তিরিল-একত্রিশ, দিনাজপরে পয়লা-দোসরা। কথাগুলো মনে রেখো। আর কেবল বিপদ নয়, মতার জন্যে প্রস্তুত খেকো। ব্যস, আর কোন কথা নেই, যেতে পারো। আত্তে দর্বজাটা ভিডিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মাসদ রানা ঘর থেকে।

### তিন

২৮ আগস্ট ১৯৬৫

মোখলেস এসে খবর দিল ট্যাক্সি এসে গেছে। অর্থাৎ, এবার দয়া করে গাতোখান কঞ্চন।

'তুই আমার সুটকেসটা তুলে দে তো গাড়ির পেছনে,' রানা বলন।

'फिरचिक मार्च ।'

'তবে যা ভাগ এখান থেকে : চা খেয়ে নিই—দাঁডাতে বন ডাইভারকে :'

রানকে দেখেই লাফিয়ে ট্যাক্সির ডাইভিং সীট থেকে নেমে এল ডাইভার। বাবিক গোরেই লাগের চ্যান্ত্র স্থান্তর লাভ কেন্দ্রে নালের ক্রান্তর বাবিক কোর্তার বুক কটে দুটো বেটে-বাটো হাসি-খুশি চেহারার লোকটা। চিলা খাকি কোর্তার বুক কটে দুটো কুলে আছে কুমান, লাইসেন্দ্র, টাকা পাসা, কিংসকৈ সিনারেটের পাকেট, দেশলাই, চিক্রনি আর হরেক রকম হাবিজাবি কাগজে। মালু পাজামার তত্তিক মালা ফিতে ঝুলহে ইট্রিম কাছে। পায়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপটাতেও টিকে থাকা একটা থাাবড়া নাকের লেস-হীন জুতো। লোকটার বয়স চন্নিশ থেকে পয়তান্নিশের মধ্যে হবে। সামনের দিকে একটা দাত নেই—সেই ফাঁকের মধ্যে একটা খেলাল ধরা। মিলিটারি কায়দায় ব্রটাং করে এক স্যালিউট লাগিয়ে দিল সে বানাকে দেখে আনন্দের আতিশয়ে। 'থুক' করে মুখ থেকে খেলালটা ফেলে দিয়ে ফোঁকলা হাসি হাসল।

আরে, চজর, আপনে। আপনেরে বিচরাইতে বিচরাইতে তো এক্কেরে পেবেশান হোট্যা গেডি গা।' পা থেকে মাখ্য পর্যন্ত একবার দেখন সে বান্যকে। আমি দিলে ভাবি, মানুষটা গেল কই? এক্কেরে গায়েব হোইয়া গেল গাং ইমন সাংগাতি পাওলানটারে হালায় এক্ষি চাটকানা মাইরা রাবিব বানাইয়া ফালাইন। হিক্সতটা কি: আরিম্বাপরে বাপ্য:

বানাতে থতমত খোষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল 'আবে উইঠা

পরেন, হজর: খামোস খায়া খারোয়া রইলেন কেলেগা?

এমন বিচিত্র ভাব সংমিশ্রিত আকমি**রু**,অভার্থনায় অবাক হয়ে গিয়েছিল রানা। ড্রাইডারের পাশের সীটে উঠে বসল সে। তারপরই মনে পডল সেই ঘটনার কথা। মাস ছয়েক আগে রাত প্রায় এগারোটার দিকে সাভার আর ন্যারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় জঙ্গনের ধারে এর গাড়ি আটক করেছিল একদল দর্বত। রানা আসছিল মানিক্যঞ্জ থেকে। দূর থেকেই ব্যাপারটা আচ করে হেড লাইট অফ করে গিয়ার নিউটাল করে নিঃশব্দে একেবারে কাছাকাছি এসে খেমেছিল রানা। প্রাণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল আর ডেউ ডেউ করে কাঁদছিল ডাইভার। ছোরা মরোর ঠিক আগের মহর্তে যমদতের মত এসে ঝাপিয়ে পড়েছিল রানা ওদের ওপর। বেশ মারপিটও হয়েছিল। কোতিক দেখে পালিয়েছিল দুর্বন্তরা। প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল (কী যেন নাম বলৈছিল—ও, হাা) ইদু মিঞার। সেই কুতজ্ঞতা এই খাস ঢাকাইয়া কুট্টির মনে যে এমনই উচ্ছল হয়ে পাকরে ভারতে পারেনি রানা। 'কেমন আছ, ইদু মিঞা?' জিজেন করল রানা।

'যিমুন দোয়া করছেন, ছজুর।' বলেই গাড়িতে স্টার্ট দিল ইদু মিঞা। ফার্স্ট

গিয়ারে দিয়ে ক্লাচটা ছাড়ার কফিন দেখে বুঝল রানা, পাখোয়াজ ড্রাইভার। হঠাৎ চৌখ পড়ল রানার দরজায় দাড়ানো রাঙার মার ওপর। মুখের দিকে চেয়েই বুঝল রানা, অনর্গল দোয়া-দরুদ পড়ছে বুড়ি। গত রাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করা দেখেই কয়েক রাকাত নামাজ বেড়ে গৈছে বুড়ির। সাধে আর মোখলেস ওকে 'রানার মা' বলে খেপায় না। কোখায় যেন ওর মত মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই স্লেহময়ী বৃদ্ধার। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে যাচ্ছিল, সচেতন হয়ে সামলে নিল রানা।

'রাতের বেলা আর সাভারের দিকে যাও না তো, ইদ মিঞা?'

ত্রতার বেনা আর্থ দাতারের দান্তের তার, বলু নিব্দার তারা, তোরা। এই জন্দেশীর মোদে তো আর না। আইজ লোলো বচ্ছর ভাইবোরি ক্ষতাছি গ্রন্থর, যাই নাইজা। আর উই দিনকা যে কি অইল—হানায় এউগা পাসিঞ্জার, আমাগো মাহান্নারই কটেকদার…' হঠাৎ থেমে দিয়ে কন্ঠরর নামিয়ে ইদু মিঞা বলল, 'আপনের পিছে আই. বি. নাগছে. হজুর!'

'কি করে বঝলে?' ঘাড না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এউগা মার্সিডিচ আইতাছে পিছে পিছে। পরানা পন্টন থেইকা নাগছে পিছে! খারোন সাব, টাইম তো আছে। সিজিল কইরা দেই হালারে।

হেয়ার ব্যোড় দিয়ে বেরিয়ে সাকুরার সামনে উঠে ডান দিকে না দিয়ে বাঁয়ে চলল ইদু মিঞা। ব্যেডিও পাকিস্তান ছাড়িয়ে রিয়ার ভিউ মিরবের দিকে চেয়ে বলন, আইতাতে।

শাহবাগের ঝর্ণাটা চট করে ঘুরেই আবার এয়ারপোর্টের দিকে চলতে থাকল

'চেহারাটা দেইখা রাখেন, <del>হজু</del>র।'

ওয়ান ওয়ে ব্রোড। আতাগোপন করার উপায় নেই। কালো মার্সিডিস বেঞ্চের ড্রাইভিং সীটে গৌফদাড়ি পরিচার করে কামানো সান্দ্রাস পরা একজন ফর্সা লোক সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক নম্ভবেই বানা বঝল লোকটা ভারতীয় ওপ্রচর ।

যখন সত্যিসত্যিই পেছনের গাড়িটাও ঝর্ণা ঘুরে এয়ারপোর্ট রোভ ধরল তখন দ্রুত একটা বালি ভরা ট্রাককে ওভারটেক করে পেটুল পাম্প ছাডিয়ে হাতির পুলের দিকে মোড় নিল ইদু মিঞা। পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে যেতে বাতাসে ভেসে আসা ক্ষদ্র জনকণায় সামনের উইগুন্ধীন ঝাপসা হয়ে গেল। ওয়াইপারটা চালু করে দিয়ে প্রায় এক লাফে পুনটা পার হয়ে গেল ইদু মিঞার ট্রাক্সি। পুল খেকে নেমেই ভান দিকে মোভ ঘরে নানান গলি ঘুঁচি পেরিয়ে শ্রীন রোভে গিয়ে পভন এবার ওবা । তাবপব সোজা এয়াবপোর্ট ।

ফার্মগেটের কাছে এসেই গাড়ি থামিয়ে মিটার ডাউন করে নিল ইদ মিঞা. যাতে এয়ারপোর্ট থেকে যে নতন পাাসেম্ভার উঠবে তার ঘাড়ে কিছ পয়সা আগে থেকেই উঠে থাকে:

অৱাহপোৰ্ট পৌছে রানা দেখন কালো মাৰ্সিভিস বেপ্পটা নিশ্চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে NO PARKING লেবা একটা সাইনবোৰ্ডের দিচে। এত চালাকি খাটল না দেখে ইদু মিঞার মুখ্টা ফ্যাকানে হয়ে গৈছে। চাপা গলায় বলন, 'ছেনুর, নামনেই আ্যারেস করব আপানেত্তে। অখনত টিউম আছে। কন তেন্তা ভাইগা যাইগা।'

মনে মনে হাসল রানা। ইদু মিঞা তাকে হয় ক্রিমিন্যাল, নয় কমিউনিন্ট ঠাউরে নিয়েছে। মুখে বলুল, 'না, তার দরকার নেই। ভাল গাড়ি চালাও তুমি, ইদু মিঞা।'

দুজন পোর্টার এনে রামার সূটকেস নিয়ে গেল ওজন করে ট্যাণ লাগাতে। দুটো দশ টাকার নোট বের করে ইদু মিঞার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। আধ হাত জিত বের করে কয়েকবার মাথা নাড়ল ইদু মিঞা।

ট্যাকা দিয়া আমার ইজ্জতটা পাংচার কইরেন না, হজুর। এর খেইকা দুইটা

জুতার বাড়ি মাইরা যানগা। আহত অভিমান ওর কণ্ঠে।

এই সৃষ্ণ মান-অপমান জ্ঞান-সম্পন্ন ঢাকাইয়া কৃষ্টিতে আর বেপি না ঘটিয়ে বি কাইটাবের দিবত এগোল রানা সিড়ি দিয়ে উঠেই বা দিকের টেনিফোন-বুদের দরজাটা কাঁক করে তেপল সেই সান গ্লাস পরা শ্রীমান ভারাল খোরাছে স্বোহন দাড়িয়ে। মাল ওছন করিয়ে আইডেটিফিকোন ট্যাগ এবং টিকেট দেখিয়ে সক্ষ বোর্চিং পান ক্লিবানা।

'আটেনশন, ইওর আটেনশন প্লীজ। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স আানাউন্দেশ্ব দ্য ডিপারচার অভ ইট্ন ফ্লাইট পি-কে ফাইড টোয়েন্টি-ওয়ান টু ঈশ্বনি। পানেক্ষারন অন বোর্ড প্লীজ। গ্লাম্ক ইয়।'

ৰমান। গোলেজায়ন্ অন বোড খনখনে মেয়েলী কণ্ঠন্বর।

পাগনে থেওল। ক্ষত্তব্য। প্লেনে উঠে একটা কোনা মুখও দেখতে পেল না রানা। খুশিই হলো মনে মনে। মাঝামাঝি জায়ণায় জানালার ধারে বলেস্পীট বেন্ট বেঁধে দিল সে, তারপর খুলন রাহাত খানের দেয়া কাশজটা। তথ একটা লাইন নেখা:

DON'T HESITATE TO KILL.

আকাশে উঠে গেল ফকার-স্থেতশিপ। হলুদ রোদ বিছিয়ে রয়েছে অনেক নিচে সবক্ত মাঠের ওপর।

ছোট্ট শহর কৃষ্টিয়া। রাজাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তৈরির পর মিউনিসিপাালিটি বোধহয় মানুষকে টিকা দিয়েই আর ফুরদত পাচ্ছে না—রাজার গায়ে যে স্থায়ী বসজের দার্গ পড়ে গেছে, সেদিকে রক্ষই নেই। যানবাহনের মধ্যে রিকশাই একমাত্র ভবসা।

খোলা অবস্থায় চলনে নির্মাত ছিটকে পড়বে রাস্তার ওপর, তাই ছড় তুলে দিয়ে চাঁদিতে খটাং-খটাং বাভি খেতে খেতে চলল রানা রিকশায় চেপে।

ভাকবাংলোতে সৌভাগ্যক্রমে একখান দ্ব খলি ছিল, পেয়ে গেল রানা। খৌজ নিয়ে জানা টাল অন্যান্য ঘবগুলোতে বিশ্রাম নিচ্ছে সকালের ট্রেনে যশোর থেকে আসা কনকাতার সাংস্কৃতিক মিগনের শিল্পীবন্দ।

না ক্যাকাতার ব্যাত্কাতক নিশ্চনের নিজার্থ । - স্থান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে একট বিধাম নেবে মনে করে স্টকেস থেকে

100

কাপড়, টাওয়েল আর সাবান বের করে নিয়ে আটাচড বাধরমে ঢকতে গিয়ে দেখন রানা দরজা ভিতর খেকে বন্ধ। একটু ধাক্ষাধান্ধি করে বুঝল ভিতর খেকে ছিটকিনি লাগানো। মিনিট পাঁচেক পরে খট করে বন্টু খোলার শব্দ পাওয়া গেন। আরও দ'মিনিট পার হয়ে গেলেও যথন কেউ বেরিয়ে এল না, তখন ব্যাপারটা বঝতে পেরে ফুনু হেন্সে রানা সিয়ে চুকল বাধরুমে। ওটা পাণাপাশি দুটো ঘরের কমেনি বাধরুম। পাশের ঘরের ভদ্রলোক কাজ সেরে এদিকের বল্টু খুনে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

মিনিট দশেক শাওয়ারের ঠাঙা পানিতে স্নান্ করে পরিতৃগু মাসুদ রানা গুনগুন করতে করতে বেরিয়ে এল বাথক্রম থেকে, ওদিকের বলটা খলে দেয়ার কথা

বেমালম ডলে গিয়ে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ডেঙে গেল ব্রানার। দরজা খুলেই দেখল বিশ-বাইশু বছর বয়সের অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মুখে এক-ফোটা মেকআপ নেই, গুণু কপালে একটা নাল কুমকুমের টিপ। খোলা এলোচুল। চোষ দুটো একটু ফোলা—এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছে। পরনে হালকা নীল অপ্যাতির ওপর সাদা ছাপ দেয়া সাধারণ শাড়ি। সাংস্কৃতিক মিশনের কোন শিল্পী।

ডেডরে আসন,' বলল রানা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত,' পরিষ্কার বাংলায় কলল মেয়েটি। কথা ক'টা যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করা। একটু ফাঁ্যসফোঁসে মেয়েটির কণ্ঠমর। যেন বেশ কিছুটা বাধা পেরিয়ে বেরোচ্ছে শব্দ। কিন্তু তীক্ষ্ণ, অন্তত একটা মাদকতা আছে সে মরে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার কিছুমাত্র আগ্রহ দৈবা পেন না তার। চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ।

এক সেকেওে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছ। ও বলন, 'আর আপনাকে দুঃখিত অবস্থায় দরজার সামনে দাঁডিয়ে থাকতে দৈখে প্রথমে আমি বিশ্মিত, তারপর চিন্তিত এবং সবশেষে একান লক্ষিত । একণি আমি বল্ট খলে দিচ্ছি বাধরমের। আর এই জ্যোড়হাত করে মান্ত চাইছি—জীবনে আর কোনদিন এরকম

काल करत सा ।

হেসে ফেলল মেয়েটি। রানার ডগুমি দেখে রাগ জল হয়ে গেল তার।.

'বেশ লোক তো আপনি! ইচ্ছে করেই ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিলেন নাকি?' 'না। সত্যি বলছি, ভূলে। ছি ছি ছি, দেখুন তো, আপনাকে কত অসুবিধের भर्धा रक्तलाभः आखर्विक निकार करना चाना ।

'আপনি কি করে বঝলেন আমি পাশের ঘরেই আছি এবং এই কারণেই

এসেছি?' 'দেখুন আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। ভয় পেলে কেন জানি আমার বৃদ্ধি খুলে যায় ব আপনার অমন মারমুখো মূর্তি দেখেই ডড়কে গিয়ে আমার মাধাটা খুলে

গিয়েছিল। আর তাছাডা—' 'মিত্রা।' একটা ভয়ানক গন্ধীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

চমকে উঠে রানা দেখন একজন লোক এগিয়ে আসছে বারান্দা ধরে। সাডে

পাঁচ ফুট লম্বা । বয়েস চল্লিশ খেকে পঞ্চালের মধ্যে—ঠিক কড বোঝা যায় না । পরনে শাক্তিপরী ধতি আর বদ্দরের পাঞ্জাবী—কালো জহর কোট চাপানো তার ওপর । পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, আর সারাটা মাথা জ্বডে চকচকে টাক। অন্তত কর্সা গায়ের রঙ। বড বড কানের ফটো। দেহের সঙ্গে বৈমানান প্রকাণ্ড গোল মাখাটা কাঁথের ওপর চেপে ৰসে আছে—খাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। আরেকটু কাছে আসতেই রানা লব্ধ করুন পর্ণিমার চাদের সমান গোল মুখটায় দাড়ি, গোফ, ভুক্ত, কিছু নেই—বোধহয় रक्षण गामार्थ विकास निवास प्रवास प्रवास नाम, त्यार, रूप, रूप, रूप, विकास विकास हो। त्यानिन उटहेरित, किरत तरह পर्एडह Alopecia Iotalis द्वारा । दहिए दहिए नवाटि रन्तु मरत्रानिवान राग्य मूटा निव्यंड, खिडारिहरीन। नानारा शुक्र रहारि मूटा रक्षा प्रवास प्रवास मूटे रहारा चाराव हिरु। त्रवरो मिनिट्स खडूउ तक्टाव চেহারা লোকটার। এক নজরেই অপছন্দ করল রানা লোকটাকে। লোকটার চারপার্শে একটা অন্তভ ছায়া দেখতে পেল সে। বিপদ, ভয় আর অমঙ্গলের প্রতীক যেন লোকটা ।

জিভ দিয়ে বাঁ-দিকের ঘা-টা ভিজিয়ে নিয়ে মিত্রার দিকে চেয়ে সে বলল,

'এখানে কি করছ মিত্রা, ঘরে যাও।'

বিনা বাক্যবায়ে মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিত্রা। এবার রানার ওপর চোখ পড়ল লোকটির। ভয়ঙ্কর হলুদ দৃষ্টি মেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে রানাকে । সাপের মত পলকহীন সে দৃষ্টি । অমুস্তি বোধ করল রানা সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে । সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে রানা বলন, 'আমার A131...'

'তরিকুল ইসলাম । এ. পি. পি.-র ফটোগ্রাফার ।' রানার বক্তব্য নিজেই বলে গিবলুল ইপলাম। অ. াশ, দেশে ক্ষতারালাম। আনার বড়াত সভিছেন দিল লোকটা। আর আমার নাম জয়ন্ত্রথ। জয়ন্ত্রখ মৈর। এই তভেচ্ছা মিশনের অধিকারী। পরে ভাল করে আলাপ হবে, মি. ইসলায়—এবল আমি একটু রায়। ভান দিকের ঘা-টা চেটে নিয়ে ধীর পায়ে চলে পেল জয়ন্ত্রথ মৈরে। রানাও বাতির

নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন ড়তে ভর করেছিল ওর ওপর।

বাখরমের দরজাটা খলে দিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তলে দিল রানা। তারপর একটা খবরের কাগজ মেলে ধরন চোখের সামনে। জয়দ্রখ মৈত্রের চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তাহলে এ-ই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিদের সেই ভয়ঙ্কর H— যার সঙ্গে সংঘর্ষে বহু পাকিস্তানী দুঃসাহসী সিক্রেট এজেন্ট নিশ্চিক হয়ে গেছে। অথচ একটি আঁচড়ও পড়েনি এর গায়ে। অডুত বুদ্ধিমান এবং কৌশনী এই H সম্পর্কে কথা বনতে গিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল রাহাত খান পর্যন্ত সমীহ প্রকাশ না করে পারেন না। দর্দান্ত এই ভয়ঙ্কর লোকটির পাশে প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে এই ভাবটা দুর করবার চেষ্টা করল সে। মিত্রার কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এই মেয়েটি কি তথুই শিল্পী হিসেবে এসেছে, না এ-ও স্পাইং গানের শিল্পী. না বাং বেরিল কি বুহা নিল্লা হিলের বলে ধরে এনেছে—কোরাস গাইবেল অথবা আনাউপারও হতে পারে। পুরো নামটা কি মেয়েটার? মিত্রা চৌধুরী? মিত্রা ব্যানার্জী? মিত্রা সেন গুণ্ডা বা ঠাকরতা। কিংবা নাগ, ভৌমিক, রার, চক্রবর্তী, মধোপাধ্যায়…

হঠাৎ একটু খুঁট আওয়াজ হতেই চোৰ মেলে রানা দেখল হানছে সোহেলের উজ্জান দুই চোখ । এতদিন পর রানাকে পেয়ে আনন্দে উদ্ধাসিত। কাঁধে একটা দেড় টাকা দামের ছোট্ট টাওয়েল। বয়-বেয়ারার সাদা ড্রেস পরা। কোমরের বেন্টে সিচলের মনোপ্রামে লেখা KUSHTIA REST HOUSE.

'কি নাম হে তোমার, ছোকরা?' খুব ভারিক্কি চালে জিজেস করল রানা।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোট চেপে ধরে চোৰ পাকিয়ে প্রথমে ঘূসি দেখাল সোহেল, তারপর বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বনল, 'আজে, রাখাল দাশ। 'চার নম্বর'' বলেও ভাকতে পারেন।'বকে আঁটা নম্বর দেখাল সে।

'বেশ, বেশ। ঘরটায় চট করে ঝাড়ু লাগিয়ে দাও তো, বাবা রাখাল। বড় নোংরা হয়ে আছে।' চোখ টিপল বানা: ভবিটা—কেমন জন্ম।

সোহেল দেখল ওকে বেকায়না অবস্থায় পেয়ে খুব এক হাত নিচ্ছে বানা। হেসে ফেলল সে। বলল, 'আজে, এখন ঝাট নিলে ধুলোয় টিকতে পারবেন না। আপনি বাইবে যাবার সময় চাবিটা দিয়ে যাবেন, পরিষার করে দেব সব নোংরা।'

'তাই দিয়ো। এখন চা-টা কি খাওয়াবে খাওয়াও দেখি জনদি। সদ্ধের দিকে একট বাইরে যাব ফটা খানেকের জলো।'

ইঙ্গিতটা বুঝল সোহেল। বাইরে মানে সোহেলের বাংলো। হেড অফিসের সঙ্গে কথা আছে বোধহয়। শীরবে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

ন্দান বাদ্যে যোগাল বিষয়ে নিয়ন বিদ্যালয় বিষয়ে বাছেছে দেখে হাটাই সময় সোহেলের জল হালা। এক সময় রাহাত খানের সর চাইতে হিসামাত হিল এবা দুজন । বাজি, যুদ্ধেস, পিত্র বিষয়াত হিল বিদ্যালয় হিল এবা দুজন । বাজি, যুদ্ধেস, পিত্র বিষয়াত হিল এবা দুজন । বাজি, যুদ্ধেস, বিষয়াত হিল এবা দুজন । বাজি কার বিষয়াত হিল এবা বালাগের দুজন কেই কারও চেয়ে কম বিশ্ব দানি কিলেন মধ্যে যেনা হিল এবাল একা প্রত্যালয় কারতি কারত হিল এবাল একার একটা আলাইনমেন্ট-এ চলঙ ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাখরে পা পিছলে একারার একটা আলাইনমেন্ট-এ চলঙ্গ ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাখরে পা পিছলে টাল সামলাতে না পেরে চালার অলার কার কার কার কার বিশ্ব কার বি

সেহেল।

বেশ জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি, দোন্ত! সপ্ৰদংস দৃষ্টিতে চাইন বানা ওব নিকে। কিন্তু সেই সঙ্গেছ ড্ৰিল, 'দৈখিস, ডুলে যাস নে আবার, আমি বেরিয়ে গোনেই ঘন্টায় একহাত ঝাডু লাগিয়ে দিস, বাবা!' চোখে মুদে দৃষ্টামি হাসি বানাৰা 'যা-যা, বাজে বুকিস না। ভাই-ফরমাস ঝাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবার

জোগাড হয়েছে। পিঠটা ব্যাকা হয়ে গেছে আমার। ঘর ঝাডু দেব না, শালা

ঝেটিয়ে তোর বিষ ঝেডে দেব।

বেরিয়ে গেল সোহেল। আবার রানার চোখে পড়ল, বাম হাতটা স্থির হয়ে ঝুলছে সোহেলের। কিন্তু দমে যায়নি সোহেল। তেমনি হাসিখুশি চেহারা, বৃদ্ধিদীও

কুলতে পোহলেও। প্ৰত্ পূথে ধায়ান পোহল। তেখান থাসপুল চেহার, বুছনাও উজ্জান দুই চোৰ । হার যানেনি শে ডাগোর কাছে নি উজ্জান দুই চোৰ । হার যানেনি শে ডাগোর কাছে নি নুনানে । নৃত্যকলাকে শ্রদ্ধার সক্ষে মীকৃতি দিন ল এই প্রথম। কিন্তু নাচের শেহে অকৃষ্ঠ প্রশংসা করতে গিয়ে জন্দারাকে। পাইলাক কালাকে কালাকে কালাকে কালাকে কালাকে কালাকে নিয়ার বাবহাবে। আহত হানা বুঝল, সাতিই ধরা পড়ে গেছে লে। ঢাকা এঘারপোর্টের সেই সাক্ষ্যান পরা ছোক্কাকে অবজা করা তার উচিত হয়নি।

#### চার

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক বিভালের মত চোখ মেলে চাইল রানা। খুমের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যেন জেগেই ছিল এতক্ষণ। আবছা একটা

রাধা। যুধের বেশমাএ দেহ লে চেবে । বেশ কেনে। ছাল এক দশা আবছা অফল ধ্রগাধন্তির শব্দ এল কানে। ততাক করে লাফিয়ে উঠে কদল রানা বিছানার ওপর। আন্দাক্তের কুঞ্চ শব্দটা আসছে মিফা সেনের ধর থেকে। — নিঃশব্দে বাধরমের স্থিটিকিনি খুলে পা টিলে মিফার মরের দিকেুর দর্জার পাশে নিংশাধে বাধার্যমের ছিচালা খুলে সা। চলো দ্বামার বক্ষর নিজের সম্প্রান্ত নিয়ে দিয়ে দিয়ে দাঁড়াল রানা। মৃদ্ আলো আসছে মিত্রার ঘর থেকে। একটা ফুটোয় চোর রেখেই ডাক্কর হয়ে গেল সে। চোর্যটা একবার কচলে নিয়ে আবার রাখল ফুটোতে। সেই একই দৃগা। টেব্ল ল্যাম্পটা মাখা নিচু করে জ্বালানো আছে গেল মিত্রা সেব। আর বাধা দেবার চেষ্টা করল না। চোষ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোষ খেকে।

ছিটকিনিব অবস্থান আন্দান্ত করে নিয়ে জোরে একটা লাখি মারল বানা

বাধজনের দরজায়। খুলে গেল কপাট। কেউ কিছু বুঝবার আগেই সামনের দু'জন লোক ধরাশারী হলো রানার প্রচত খুলি কেয়ে। তৃতীয়জন চুরি হাতে ঝাঁদিয়ে পড়ল রানার ওপাও প্রথমে ছোরাপুল হাতিও ধিবে ফেকার বানা, তারপার ফুছুপুর এক পাঁচে আছড়ে ফুকল মাটিতে। এবার দুই ইট্ জড়ো করে রূপাং করে পড়ল ওর পেটের ওপাও। 'ফুল করে একটা আভায়াক রেবাল এর মুদ্দিয়ে; কুরবাল আর শক্তি বর্বন লা। কিন্তু রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই এবম অক্রান্ত একজন উঠে এসে পেছন খেকে সাপটে কর বানালে । চুতুর্ব লোকটি এবার কোমর খেকে টান দিয়ে একটা ছোইং নাইছু বুর ককল। মুখে বিজ্ঞাীয়ু হাসি।

'আব কাঁহা যাওগে, উত্ত্ৰকে পাটঠে!'

রানা চেয়ে দেখল জানালার সবকটি। শিক বাঁকানো। এই পথেই প্রবেশ করেছে লোকগুলো। বাইরে ঝানামান দৃষ্টি আন্ধ্রছ হয়ে গেছে কখন সে টেবই পায়নি। কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় বাইরের অক্ষরতা হতের সত্ত প্রভাগনা চিছু হটে এসে স্কটাশ করে লাগন এর কপালে। আঁখার হয়ে গেল রানার চোখ। পড়ে যান্দিন, চেয়ারের হাতল ধরে সামতে নিল। মাখাটা ঝান্মী করছে। কিন্তু জান হারিয়ে ফেলনে করের না, একম্ব জান হারালে নিভিত স্থান

যেন বহুদূর থেকে কয়েকটা কথা কানে এল রানার।

'সালা ডাকু হ্যায়। ডাগো। ডাগো সাবলোক ইয়াহাঁসে।'

সংকেছ চারেক পাঁজন ধনাকর একটা ছুকির আত্মত এবং তীর বেদনা আশা কলা রানা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটন না। মাখাটা একবার মাকিছে নিয়ে সোজা হয়ে গাছে। দিয়া বালা। তবনও যুবছে মাখা। তেমে দেবল চারজন মুখোশারীই অনুশা হয়ে গাছে। দিয়া ছাড়া দের কেউ নেই। ছুটে জানালাৰ মানে সিয়ে দাড়াল রানা। বুলির ছটি লাগন চামে মুখে, একটু পরেই দেবল বড় রাজা দিয়ে একটা গাড়ি শোজা উত্তর দিকে চলে গেল সামনের অনেক দুন পর্যন্ত আনোকিত করে। দিয়াও পাশে একে দাড়িয়েছিল, চাপা পালায় জিজেন্স করন, চলে সোল?

তাই তো মনে হচ্ছে।

তাৰ বেন কেন্দ্ৰ হৈছে। কৰিছে চুবিটা তুলে নিয়ে মিত্ৰা সেনের হাতের বাধন কেটে দিল রানা। তৰনও ধরগর করে কাপছে মেয়েটা। রানা বনল, 'আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি আপনার জন্যে একটু ব্যাভি নিয়ে আসছি।' বাথরমের মধ্যে দিয়ে নিজের যুবে চলে এল বানা।

সূটকেস থেকে বোডল বের করে আধ গ্লাস ব্যাতি ঢেলে নিয়ে পাশের ঘরে এল

রানা। দেখল বিছানার ওপর বসে আছে মিত্রা সেন আডষ্ট ডঙ্গিতে।

ুঁচুক করে এটুকু খেন্নে ফেলুন, আমি নৈত্র মণাইকে ডেকে আনছি।' চিক করে একবার রানার চোধের দিকে চেয়ে লিল মিরা সেন। তারণর গ্লাসটা নিয়ে একহাতে নাক টিপে ধরে ভিন ঢোকে খেন্যে ফেলল ব্রাভিটুকু। রানা ঘর খেকে বেরিয়ে থাছিল, কি মনে করে মিয়া ডাক্স. 'তদন।'

কি।'
'মিত্র মুশায়কে ভাকা যাবে পরে। এখন এই চেয়ারটায় বসন তো, কপালটা

অসম্ভব ফুনে সেছে, জনপট্টি লাগিয়ে দিই। তাছাড়া, মৈত্র মশাই এসে এখন আহা-

উত্ ছাড়া আর কি করবেন?' একটা ক্রমান চার ভান্ধ করে এক মণ পানিতে ডিজিয়ে ডিজিয়ে বেশ কিছুদ্ধণ ফোলা জায়গাটায় ধরুল মিত্রা, তারপর ডেজা ক্রমানটা কপানে বসিয়ে আরেকটা কাশ্ড দিয়ে বেথৈ দিল বানার মাধাটা।

প্রমন্ত্র মশায়কে ভাকার কোন দরকার নেই। বিপদয়ন্তা ভদ্রমহিলার জন্যে

নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ফটোগ্রাফারের কাছাকাহি থাকাই বেশি নির্নাপন। 'ভাবহি, এই লোক্ডলো কে। আপনি চেনেন এদেরং আপনাকে ধরে নিয়ে যাজিল কোথায়ং'

াল্ছণ কোথায়? 'আমি কিচ্ছ জানি না। কোনদিন এদের দেখিনি।'

'সাধারণ গুড়া বলেই তো মনে হলো। কিন্তু কোন আডাসই পাননি আপনি, এ কেমন কথাং'

'এমনি কানাত্যোর তানেছি, একটা বনমাইশের দল আছে, ইন্নং টাইগারস না কি একটা নাম-ওরা নাকি লোক লাগিয়েছে, সুযোগ সেলেই আমাকে ধরে নিয়ে আবং ওাদের আন্তঃ। তেমন কোন ওকড় দিইনি এদৰ কথার।' ইয়ং টার্ডায়র-এর নাম তনে একট্ কিন হলে দেল বানার মুধ। তারপর

ইয়ং টারণারস্-এর নাম তনে একটু কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। তারপর ঝাডাবিক কঠেই বলন, 'আপনার দলের কাউকে যদি ভাকতে বলেন তো ডেকে দিতে পারি। আর নইলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আমার ঘরে যাই। রাড এখনও অনেক বালি আছে, এভাবে গান্ধ করেনে কাটিরে না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। তখনও ঝামঝা অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। কাছেই কোন পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে কা-কো, কা-কো একখেয়ে সুরে। বিজ্ঞলী চমকে উঠল আকাশ চিরে। মিত্রাও উঠে দাঁডাল।

'কেমন লোক আপনি? এই ঘরে একা আমাকে ফৈলে চলে যাচ্ছেন যে বড়। একা কি করে থাকব আমি এই স্থানালা ডাঙা ঘরে?'

একটু ভেবে নিয়ে রানা বলল, 'বেপ' তো, আপনি আমার বিছানায় গিয়ে নিচিত্তে তয়ে পড়ন। আমি না হয় এই ঘরে আপনার পাহারায় থাকব।'

'আমার এমনিতেই আজ রাতে আর ঘুম আসনর দাহারার বাক্ব। 'আমার এমনিতেই আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। আসুন না, আপনার ঘরে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই রাতটা?'

্না। আপনার ঘুম না এলেও আমাূর ঘুম আসবে। ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আপনি আমাকে তাড়াতে পারনেই বাঁচেন মনে হচ্ছে।' 'ঠা।'

106

'কারণ? অনুষ্ঠানের শেষে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, ডাই?'

'না।' মিত্রার চোখের দিকে অঞ্জত দক্ষিতে চাইল রানা। 'সেজনো নয়। কারণটা चुवरे भाषात्रन । मानुरव चात्राभ वटन···भव रेमाय भरू रमरग्ररमत चार्छ ।'

मन निरंग कथोछाना छनन मिळा। वसन कथाणा विद्यो रहन्छ जडा। मत्रणा

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। তারপর হঠাৎ ঘরে চলে গেল রানার ঘরে।

এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল মিত্রা। হাতে রানার ওয়ালখার পি.পি.কে. পিরল।

'এই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বন্তটি বানিসের তলায় থাকলে অমৃত্তি নাগছে। জিনিসটা

আপনার কাছেই থাক-কোন কাব্দে লেগে যেতে পারে।

ষ্ট্টা দেভেক পার হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় তয়ে উসকুস করছে রনো। কিছতেই মন্ত্রি পাছে না। বালিশে মিত্রার চলের সবাস। বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, তাই দ্বিত্তপ জোরে শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডার্ক। জানানার বাইরে টিপ টিপ জোনাকির দীপ জলছে, এখনও প্রোদস্তর শহর হয়ে উঠতে পারেনি জাফাটো।

বাধরম চেপেছে কিছুক্ষণ ধরে। লাইট জ্বালাবার ঠিক আগের মুহর্তে দেখতে পেল সে আবছা একটা লীয়া মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ঘরের মাঝখানৈ। হাতের

পিত্তলটা ওর দিকে ফেরানো। চমকে উঠল রানা।

'একট নডাচডা করলেই খুলি ফুটো করে দেব,' মদ অখচ গঞ্জীর কণ্ঠবর। মরার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকল রানা। অসতক থাকার জন্যে ভয়ানক রাগ হলো নিজের ওপর। একবার ভাবল বালিশের তলায় পিন্তনটার কথা। কিন্ত এখন

চেষ্টা করা বধা । দেখা যাক কি হয় ।

'কে?' জিজেন করল রানা। 'তোমার যম।' সংক্রিপ্ত উত্তর।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল লোকটা। পিন্তলটা তেমনি ধরা। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দিল সে। লোকটার চেহারা দেখেই অবাক হয়ে উঠে বসল রানা বিছামার ওপর।

'তই : তই শালা এত রাতে এ ঘরে ঢকেছিস কেন?'

উব্জন হাসিতে উদ্রাসিত সোহেলের মখ ।

'দিয়েছিলাম তো ঘাবড়ে, বোক্-চন্দর! টেরও পেলি নে জলজ্যার মানুষটা ঢুকলাম ঘরের ভেতর! কালই শালা তোর চাকরি খেয়ে দেব আমি দেখিস বডোকে रेत्स ।

ওর একান্ত প্রিয় নাইন মিলিমিটার হ্যামার লেস ল্যাগার পিন্তলটা প্যান্টের নিচে

তলপেটের কাছে লুকোনো হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিল সোহেল।

আরে যা যা! তোর মত দশটা বয় বেয়ারা আমার এক ডাকে ছটে আসে, তা জানিস? তুই আমার কচু করতে পারবি। আর একট হলে যেই হাটফেলটা করতাম—বারোটা বেজে যেত তোর। কিন্তু দোন্ত, মনে হচ্ছে আরু রাতের সব ঘটনাই তোর জানাং'

'স-অব, স-অব! সব দেখেছি তো আমি। আহাহা! তোর কপালে যথন জলপট্রি লাগাচ্ছিল না, উহ।' জিড দিয়ে একটা বিশেষ শব্দ বের করল সোহেল। 'তখন আমার কি ইচ্ছে কবছিল জানিসং মনে হচ্ছিল নিজের কপালে নিজেই একটা ইট মেরে গিয়ে হাজির হই সামনে ।'.

হাসল রানা। হাতল-বিহীন একটা চেয়ারে উল্টো হয়ে বসল সোহেল। তারপর কিছুক্ষণ চপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বনল, 'আমার কথা হেড অফিসের সবাই ডলে গেছে, নারেং কেউ আমার কথা কিছ বলে নাং' কেমন যেন একটা হাহাকার, একটা করুণ সর ধ্বনিত হলো ওর কর্পে।

বলবে না কেন? সবাই বলে। মিখ্যে কথা বলল রানা। নিত্যনতুন কাজের চাপে অতীতকে মনে রাখবার উপায় আছে? সে নিজেই তো প্রায়ু তুলতে বসেছিল। তব বলল, 'কেন, তোর ওই সিঙ্গাপর আসোইনমেউ-এর দুয়ান্ত দিয়ে সেদিন মেজর জেনারেল তো মন্ত এক লেকচারই ঝেডে বসল আমাদের ওপর।

কেন জানি কথাটা অকপটে বিশ্বাস করন সোহেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ন ওর। বলল, 'কী দিন ছিল, তাই না রে!' তারপর হঠাৎ শশব্যন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

কাছে এসে এক টানে বানার পট্টি খলে দিল।

'নাকামি হচ্ছে, না? মাধায় বাচেজ্জ বেধে একবারে সিনেমার হিরো؛ জ্যাঁ? মুখ্টা ওপরে তোল, শালা!'

কপালের আঘাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সোহেল। তারপর পকেট থেকে বের কবল একটা মলমের কৌটো। কৌটোর নিচের দিকটা শব্দ করে চেপে ধরে রানার দিকে বডিয়ে দিল। ঢাকনিটা খলে দিল রামা। কালো মত ওমধ।

'কি ওম্বর্ধ বেহ' জিজেস কবল বানা।

'আইয়োডেক্স। ডাক-বাংলোর ফার্স্ট-এইড বঙ্গে পেলাম। শিশিটা ডেঙে গেছে বলে বোধহয় এই কৌটোয় তুলে রেখেছে লেবেল লাগিয়ে।

রানার কপালে লাগিয়ে দিল সোহেল মলমটা। তারপর আঙল দটো নিশ্চিন্ত মনে রানার পরিষ্কার শার্টে মৃছে নিয়ে পরেন্ট খেকে গোটা দুই নোভালজিন ট্যাবলেট বের करत किला

'এ দটো মেরে দিয়ে ঘমিয়ে পড়। সাড়ে তিনটে বাজছে। আমি বাকি রাতটক

পাহাবা দেব ৷'

'বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। আর সকালে গোটা আস্ট্রেক ডিম পোচ, ছ'রাইস বাটার টোস্ট, চারটে অমত সাগর কল্য আর ফাস ক্রাস করে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসবি বেল বান্ধানো মাত্র। নইলে ম্যানেজারকৈ বলে তোর কান…

কানটাকে কি করা হবে হাতের ইঙ্গিতে দেখান রানা। মন হাসন সোহেল। তারপর রানার ওমধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে জানালা গলে বেরিয়ে গেল জোনাক-জলা রাতের অন্ধকারে।

## প্রীচ

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

সকালে প্রবন করাঘাতের শব্দে ঘুম ডাঙল রানার। দরজা খুলে দেখন সামনে

দাঁড়িয়ে জয়প্রথ মৈত্র। ড়ত দেখার মত চমকে উঠল জয়প্রথ ও রানা একসঙ্গে। হলুদ দৃষ্টি রানার চোখের ওপর স্থির হয়ে পেল। ডান দিকের ঘা-টা চাটল মৈত্র।

আপনি এ ঘরে কেন? পৃষ্টিটা রানার চোখ থেকে সরে সারা খরে একবার খুরে জানালার ওপর থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার স্থির হলো এসে রানার মুখে। ঠিক এমনি সময় মিত্রা এসে ঘরে ঢুক্ক বাথরমের দরজা দিয়ে। জয়হথের চোথে কুম্বিত একটা সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল মিত্রা। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল ওর

'তোমাদের সব ধরে ধরে ইয়ে করা দরকার। বুঝছং এটা কি চা হয়েছে, না কানা চোষের পানিং' সোহেলের হাতে ট্রের ওপর চায়ের কাপের দিকে চেয়েই গর্জে উঠন মাসদ বানা।

নান্তার এটো তত্তরি-বাসন তুলতে তুলতে নিচু গলায় সোহেন বনন, 'নে, ইয়ার্কি রাখ। আন্ত দুপুরে ওরা সব চলল শিলাইনহ দেখতে। তুই যাবি নাকি?'

ইয়াল রাখ্। আজ দুপুরে ওরা সব চলল দেলাহদহ দেখতে। তুই যাবি নাক?' কয়েক মুহুর্ত কি যেন ভাবল রানা। তারপর বলন, 'আমাকে ওরা চিনে ফেলেছে বলচিলি না কাল তই?'

1.00

ত্য। 'আর তোকে? তোর ওপর কোন সন্দেহ হয়নি তো ওদের?'

'না। এখনও হয়নি।'

'তাহলে আমি যাব শিলাইদহে।'

'সন্দেহের সঙ্গে শিলাইদহের কি সম্পর্ক?' অবাক হলো সোহেল।

সাম্পর্ক আছে। শোন, জনতি, আমি ওলের সক্ষে যদি দিনাইগতে যাই তাবে থার এদিনটার এক কড়া নাহারা দেবে না। পাচ কলে করে ওলেনে কি আছে আমার জানা দরকার। কিন্তা সব সময় ওলের লোক ঘরটার ওপর এত কড়া পাহারা রাখে যে কোন রক্মে ডিডুডেই পারতি না কাছে। তুই যধন কলিছে তোর ওপর ওলের কোন সম্পেহ নেই, তে তম্পেন এই আমার ওপর, তবন আমি ওলের সক্ষে পিলাইবহ লোক ওই ঘরটার রাাপাবে ওবা কিছুটা নিশ্চিত্ত থাকরে। আর নেই সুযোগে তুই চুকরি ওই মরে, দেখে আমারি কি চলছে গোদেন এই নিক্ষিম করে। কি বলিন, নারিব না?

'যো চকম, ওস্তাদ।'

সেদিন, অর্থাৎ ২৯ আগন্ট দুপুরে ৰাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই দল বেঁধে বেরোল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিলাইদর কূঠি দেখতে। রানাও গেল। মিনাও। কিন্তু মিন্সা ঘেন সেই গতরাতের সহস্ক সাবলীল মিন্নাই নয়। সারা মুখে থমখমে গাণ্ডীর। চোৰ দুটো ক্ষেমন উদদ্রান্ত। রানার সঙ্গে একটি বাকা বিনিময়ও যেন না হয় সেদিকে কেবল জয়দ্রপই নয়, দলের প্রত্যেকটি লোক এবং স্ত্রীলোক সতর্ক দৃষ্টি রাখন। মিত্রার সঙ্গে অপ্তর্থান বিশ্ব ক্রিয়া কর্মান কর কথা বনবার সুযোগ হলো না। ৩খু এটুকু নক্ষ করন রানা, গুজি চিন্তাম্য মিরা সেন থেকে থেকে ওর দিকে চাইছে দূর থেকে। ও চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্য দিকে। অনেক চিন্তা করেও যেন কিছু একটা কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁল্লে পাচ্ছে না मिता ।

লঞ্চনাটে নেমে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। হাতের বাঁয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের পোস্টাপিস বা ডাক্যর। এবানে গ্রামীণ ব্যাগ্রও নাকি স্থাপন করেছিলেন তিনি। আরও কিছুদুর এশিয়ে দুর খেকে দোতলা কাছারি বাড়ি দেবা গেল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে ডান দিকে মৌড ঘরল ওরা। কঠি বাডির গেট দিয়ে ঢকেই ডান দিকে বিরাট আম বাগান, বাঁয়ে কিছু বেত ও ঝাঁডয়ের বন। সোজা এগিয়ে দেখা গেল সুন্দর বাংলো টাইপ পাকা দোতনা বাড়ি—ওপরটা টালি দেয়া। ফুনের বাগান ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হলঘর। পান্ধিটা সত্যিই দেখবার মত। অল্পন্ন আসবাবপত্র আছে—কয়েকটা আনমারিতে কিছু বই। দোতলার ঘর আর ছাতের চিলে কোঠা দেখে দলকল এশিয়ে পেল আঙিনায় আম বাগানের সেই বিখ্যাত চাতাল দেখতে। হঠাৎ এদের সঙ্গ কেন জানি বড় তিক্ত লাগল রানার কাছে। পিছিয়ে পড়ল সে। বেরিয়ে এল বাইরে। ফলের বাগান বাঁরে রেখে এগিয়ে গেল পরুরের দিকে। ভানধারে চাকরদের একতলা লম্বা ঘর। ছাটের দু'ধারে মন্ত দুটো বকুল গাছ। বিকেল বেলাতেই চারদিকটা নিঝম হয়ে এসেছে। পুকুরে স্নানার্থী নেই আর।

শান বাধানো পকৰ ঘাটে চপচাপ বসল গিয়ে বানা। একা। ফাল্ক থেকে কফি

ঢেলে নিল কাপে।

অভত সন্দর বিকেল। শরতের মুচ্ছ নীল আকাশের সাদা মেমগুলো ছায়া ফেলেছে কানায় কানায় ভরা পুকুরটার কালো জলে। মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করছে ঝাউয়ের পাতা। চারদিকে স্নির্ফ, শান্ত, সমাহিত একটা ভাব। বি. এ. কাসে পভা রবীশ্রনাথের একটা কবিভার ক'টা লাইন মনে পভল রানার:

'কাছে এলো পজার ছটি।

রোদদরে লেগেছে চীপা ফুলৈর রঙ। হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে শিউলিব গদ্ধ এসে লাগে रयन कार श्रेक्ष डारंडर रकाम्बर स्वरा । खाकारभव कारने कारने जात जाधव खालमः— দেখে, মন লাগে না কাজে ॥'

সেই মহর্তে ভলে গেল রানা তার কাঞ্জের কথা, জয়দ্রথ মৈত্রের কথা, মিত্রার কথা। শহরের কর্মমথর জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এনে এক অপ্তত পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করন সে সমন্ত হনেয় দিয়ে। অদ্ভত। অদ্ভত এক নিরবন্দির শান্তি বিরাজ করছে এই জগৎ জুড়ে।

পথিবীটা সভিাই মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ!

পুপুরে ডাকবাংলোটা নিধুম হয়ে গেল। দু'জন ছাড়া সাংস্কৃতিক মিশনের বাকি সবাই চনে গেছে শিলাইনহ দেখতে, রানা গেছে সঙ্গে। জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখন নুসাহেল একজনু বিছানায় গুয়ে এবং অপর জন বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে 'হানিমুন বিজ' খেনছে। চেয়ারে বসা লোকটার হাতে একটা অনার্স কার্ডও নেই-কিন্তু হাঁক ছাডল: ফোর নো ট্রাম্পস।

আবে ঘরের শিকলটা তুলে দিল সোহেল বাইরে খেকে। তারপর এক গোছা চাবি হাতে নিয়ে দাড়াল দেই নিধিদ্ধ ঘরটার সামনে। কয়েকটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর একটা চাবি লেগে গেল তালায়।

বেশ বড ঘর। একটা আলমারি আর ছোট একটা টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। ঘরের মধ্যে এলোমেলো করে ছড়ানো স্টেজ ডেকোরেশনের সাজ সরস্তাম। কিন্তু বাক্সতলো কিসের?

প্রকাণ্ড সাইছের তিনটে বান্ত ক্যানডাসের তেরপন দিয়ে ঢাকা। তেরপন উঠিয়ে ডালা খুনল সোহেল। বড় সাইজের বেলের মত গোল সবুজ পেইন্ট করা অসংখ্য বল। বোম-টোম নাকি? তিনটের বাঙ্গেই একই জিনিস। হাতে তলে নিল একটা। বেশ ভারি। টোকা দিয়ে দেখল ওপরটা প্রান্টিকের।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে <del>খুঁজে</del>ও উল্লেখযোগ্য আর কিছুই প্মওয়া গেল না। একটা বল হাতে বেরিয়ে এল সোহেল ঘর খেকে। বলটা দুই উরুতে চেপে ধরে তালা

লাগিয়ে দিল আবার দকজায়।

জানতেও পারল না সে, আলমারির মাধায় নিবুঁত ভাবে নুকোনো একখানা সিশ্বটিন মিলিমিটার মূভি ক্যামেরায় তার সমগু গোপন কার্যকলাপের ছবি উঠে গেল। জন্মশ্রের মৃত্যু পরোয়ানা ঝুনল তার মাধার ওপর।

রাত তবন সাড়ে-বারোটা হবে। রানা ওয়ে আছে বিছানায়। যুম আসছে না কিছুতেই। আন্ধ কৃষ্টিয়ায় শেষ হয়ে পেন অনুষ্ঠান। আবার পাতভাড়ি গুটিয়ে ভোর রাতের ট্রেনে রওনা হতে হবে রাজশাহীর পথে। পাশের ঘরে মিত্রা নেই। ওকে সরিয়ে দেখা হয়েছে অন্য ঘরে।

ইয়ং টাইগারস্-এর দলটাকে সোহেল চিনিয়ে দিয়েছে দুর থেকে। ভবিষাতে কাজে লাগবে। আজকের রিপোর্ট পেয়ে রাহাত খান কেমন চমকে উঠবে ভারতে ভাল লাগল রানার। স্যাম্পলটা রানার কাছেই আছে, ঈশ্বরদি পৌছে প্রেনে করে তানু নানের সানার নান্ত্র সানার কারেই আহি বে, স্বর্জনে তারেই জেনে করে পারিকে পোরির হোলে করে করি কুলিজুর করিবার পারিকে দেয়া হবে ঢাকার, হেড অফিনে এ অডদিন পর একটা কুডাতুর প্র কর্মধার সুযোগ পেয়ে ধনা হয়ে পারছে সোহেল। আনন্দে আত্মহারা, কিন্তু ওর জন্যে মনে মনে উদ্বিধা না হয়ে পারছে না রানা। কবায় কুঝায় সোহেল বলেছে: আমি ধরা পড়ে গেছি রানা। ওদের ব্যবহারেই টের পেয়েছি, আমার পরিচয় ওদের কাছে আর গোপন নেই। অবন্য তাতে ক্ষতি নেই, আঞ্চুই তো শালারা ভাগছে এবান থেকে—আমার ডিউটিও এখানেই শেষ।' কিন্তু রানা জানে সহজে ছাডবার পার জয়সথ মৈর নয়।

ঠিক এমনি সময়ে গগনডেদী এক অপার্থিব চিৎকারে কেঁপে উঠন রাত্রির নিস্তকতা। সোহেল না তো! একলাফে জানালার ধারে এসে দাঁডাল রানা। ঠিক দলগান্ধ দৰে আবো-অন্ধলাৰে যানেৰ ওপৰ পড়ে মৃত্যু-অন্ধ্ৰায় হটিছেই কৰছে একজন লোক। পিঠেব ওপৰ আমূল বিধৈ আছে একটা ছোৱা। লোকটাৰ হাতেও একলানা ছুবি ধৰা। সোহেলের মতই লাগছে না অনেকটা? আৰে ওই তো৷ দৌড়ে পালিয়ে যাছে একটা মৃতি। আখায় খুল চেপে গেল বালাব। একটানে পিজল বেব কৰুল সে বেলালটাৰ ফেলে এখনত বেয়েৰুৱা বাইবে যাবিল আত্তায়ী।

ট্রিগারে আঙ্ক চেপে গুলি করবার ঠিক আগের মৃহর্তে থেমে গেল রানা। বিশ্বিত দৃষ্টি মেলে দেখল দৌড়াবার সময় আততায়ীর একটা হাত দূলছে—আরেকটা

হাত স্থিত হয়ে ঝুলছে কাঁধ থেকে।

निश्माक कोनाला उधाक भारत अल जाना ।

বাইরে চিৎকার ওনে ছুটে আসা লোকজনের উচ্চকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা নির্লিপ্ত ভাবে ভনতে ওকসময় গভীর নিপ্রার কোলে চলে পড়ন সে

ট্রেন-ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। গার্ডের বাঁলি। হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল লোকাল প্যাসেঞ্জার টেন। পৌড়াদা-ভেড়ামারা-ঈশ্বরদি-আবনুলপুর-নারদা-বাঞ্চশাহী। প্টান্তর মাইল। রানা উঠে পড়ন সেকেও ক্লাস একটা কম্পার্টমেন্টে। সাংস্কৃতিক মিশদের

রানা ডঠে পঞ্চল সৈকেও ক্লাস একচা কম্পাচমেন্টে। সাংস্কৃতিক মাশনের রিজ্ঞার্ড করা সব শোষের দুই কামরার বগিতে কিছুতেই উঠতে দিল না ওকে জয়ন্ত্রথ মৈত্র। কাজেই যতখানি সম্ভব কাজের একটা কামরায় উঠতে হলো রানাকে। রানা

লক্ষ করল সবশেষের কামরায় উঠেছে বাক্স তিনটে।

ত্ৰজণোজ লাইনে ধ-ছ করে স্পীত বেড়ে গেল টেনের। চার সীটের কামর। দু লামেরাজ নি লিডেড খুমানে ছারের ওপর। আর যে লোকটা অনেক ধান্ধাধান্তির পর বিরক্ত হয়ে দরাজা খুলে দিয়েছিল, সে এবনত পানের সীটের ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে আদ-শোয়া হয়ে চুলছে। জানালা দিয়ে মাঝা গলিয়ে গেবের কামরার বিজে চাইল তানা।

পাৰ্মান্ত পাৰেও বালা।
পাৰ্টিশন বিপন্নঃ প্লানা দেখল দেখ বদির দরজা দিয়ে দেউজ ডেকোরেপুনের একটা ক্যানভাস-পার্টিশন বেরিয়ে আছে বাইবে। ব্যাপার কিঃ ওপাদের দরজা দিয়ে মাধা বের করে দেখল ওদিকেও ঠিক ডাই। ফলে শেবের কামবাটা পুরা ট্রেন তেকে আভাল হয়ে গোচে। কি কনচে দেখা কামবাহু ওপান বেকে বোমার উপায়

रसङ्घे ।

আট মাইল পেরিয়ে এলে পোড়াদর কৌন্দে থামন ট্রেন। প্রায় লাফিয়ে নেমে ধনা রানা। দেবন পার্টিপনটা আর নেই। শেন দুই কামরার পাশ দিয়ে এক ভরুর মুরে এল মাশুদ রানা। কিন্তু অব্যাভাবিক কিছুই ঢোকে গড়ল না তার। এদিকে ছইল-দিয়ে হৈড়ে দিল ট্রেন। প্রাথপণ দৌড়ে কোন রকমে বাদুড় ঝোলা হয়ে উঠল দিয়ে বিজ্ঞার কামরা।

জোর হয়ে আসছে। পুরের আকাশটা বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। হালকা কুয়াশায় আচ্ছা ফরল ভরা আদিশত বিবৃত মাঠ। আউশ ধান। মাঝে মাবে গ্রাম দেবা থাছে। কুড়ে ঘর, উঠানে বড়ের গানা, আম কাঠান আর কলা গাছ; মেঠেলের ধারে বান্দের আঙ্

আবার কানালা দিয়ে পার্টিশন দেখতে পেল বানা।

সুটকেস থেকে একটা নাইলন কর্ড বের করন সে। কামরার কেউ জাগেনি

এখনও। আধ-শোরা লোকটার মুখ থেকে লালা ঝরছে গেঞ্জির ওপর।

কামনায় উঠনার লুবিধের জন্মে যে লোহার হাতলটা থাকে তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধন বানা দড়ির এব প্রান্ত। ভারি দরজাটা ধূলে হাঁ করে নিলা। এবার হোনা। দরজার ধারে বাইরের দিকে পেছন দিকে দাড়াল। একবার ভারল, তার দেহের ওজন সহা করতে পারকে তো কন্টা? পারবে। হাঁটু লোলা রেবে স্বান্টিয় ধরে ধাঁরে বিরে বাইরের দিকে তারে পড়ল চিহ হয়ে। মাটি থেকে সমান্তরাল ভারে বয়েছে ক দেহ। চু হু বাতাস আর সেই সঙ্গে প্রকৃত্ত ধুলিকগায় খাল বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ভাল চোধের ভিতর বুলেটের বেরণে, একটা বাঁকার এনে পড়ল। বেলিকগণ এই তারে বাকা সম্ভব নয়। যে কোন মুহুতে গাছের উড়িতে কিংবা কোন খুঁটিতে নেগে ছাতু হয়ে যেন্তে পারে মাধাটা।

ভান চোৰ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিছেছিল। বা চোৰ মেণে বানা দেখল পাটিশেনৰ ওথাবেৰ কামবা খেকে ভাল তোলাৰ চামচেৰ মত দেশতে কিন্তু আয়তনে বহু পো বড় একটা চামচ বেৱ হ'বলা। চামচেৰ প্ৰপ সোহেলেল সেই প্লাটিক বন একথানা। চামচেৰ হাতলটা বড় হ'তে হতে বাবো-চোন মুট লক্ষা হলো। একটা সবুজ বেতেৰ পাশ দিয়ে যাবার সময় আলগোছে সেটা নামিয়ে দেয়া হলো চামচ থেকে। হাতল আবার চ্ছাই হাত অপুনা হ'ব যোল কামবার ভেতব।

তাহলে এই গড়েজ্ব নিলাকে এবাবের সাংস্কৃতিক দিশন। আর এই জন্মেই তেলালে এই তেনালে করিছে করিছ

টাপশ! টেনের শদ ছাপিয়ে একটা তীক্ষ শদ কানে এল বানার। চমতে উঠন ও। অনুভব করন, কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গৈল বুলেট। পা দুটো ডাঁজ করে ফেল্স বানা, তালাব পড়ি বেরে ফ্রাড উঠে আগতে থাকল। আবার নেই তীক্ষ শদটা এল কানে—টাপণ! এবারও কড়াঙ্গেই হলো তুলি। কামরার ভিতর চলে এল বানা।

বাধারম থেকে চোখ-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিজ্ঞান্ত হয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জ্ঞানালার ধারে বঙ্গে চেয়ে বইল বাইরের দিকে। বালিমুখ কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। আকাশটা লাল করে দিয়ে সূর্য উঠছে পর দিগন্তে।

#### ছয়

৩০ আগস্ট, ১৯৬৫

গ্রীনন্ধম থেকে বেরিয়ে সোজা ডাকবাংলোর পথে হাঁটা ধরল মাসুদ রানা। রাত

টেপ-রেকর্ডারের স্প্রকারণা না পেয়ে জয়ন্ত্রপ মৈত্রের চেহারাটা কেমন হবে তেবুলি হয়ে উচা রানার মেজাল। নোনায়ের চানের আনোর রানার সূচ্যম দীর্ঘ দেরের ছায়া পড়েছে রাজা। লয়া জনবিবদা রাজাটার থেকে থেকে শিক্টাদীর উদ্দ সূবাস আর বসবামে একটা শূন্য মঞ্চের রোমাঞ। কাছেই ভাকবাংলো, আর বেশি দূর নেই-এগিয়ে কলা রানা দূর্য পদক্ষেপ।

রানা ভাবছে, কথা তো সে দিয়ে এল মিত্রাকে সাহায়া করবে—কিন্ত কিসের

সাহায্য? কি বিপদ? কেমন সে চক্ৰান্ত? কতথানি ভয়ন্তৱ ওদের মৃত্যু-ফাঁদ? আন্ধ্ৰ বাতটা রানার জীবনে এক চরম পরীক্ষার বাত। কিন্তু সিনেবার বা প্রপ্রপ্র সম্পর্কে তাব কোন ধার্ম্মাই নেই! এমন কি কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা তাও জানবার কোন উপায় নেই। সে কি উত্তীপ হতে পারবে? থাক, অত তেবে আর কি হবে—

'কে সারা সারা,' যা হবার তা হবে।

ওব পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে সেল ডাকবাংলোর দিকে। রানার বিলোঁট এবং লোহেলের স্থানন্দপা একসংশ শৌছে গোছে হৈচ অফিনে। রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ডুকা জোড়া হঠাৎ মনে পড়ল রানার। আকর্ষ এক ব্যক্তিত্ব। নতনিন কত ভয়ৱর বাজে রানার পাশে এনে গাড়িয়েছেল, পিঠে হাত রোধ শক্তি, সাহস জুসিয়েছেন শিতার মত। কিন্তু তবু ফো কত দুবো। এক আখাঠা কথায় সুস্কে এনে পড়েছে রালার মাথায় আশীর্বাদের মত, তেমনি আবার সামানা ডলে কঠিন শাসনের চাবুক কতবিক্ষত কাহেছে রানার মন। সভিটে বিস্তুত মানুষ্টা।

দাতলার ওপর নিজের ঘরে চুকেই রানা টের পেল, ওর অনুপস্থিতিতে এ ঘরে অন্য লোক চুকেছিন। চারদিকে তীক্ষ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে ঘরের। পাশের ঘরে মিত্রার চুড়ির রিনিটিন শোনা যাঙ্ছে। কি করছে মিত্রা?

পাশাপাশি দুই ঘরের মার্রখানে একটা দরজা আছে। ওদিক খেকে বন্ধ। দুপুরে বানা লক্ষ্য করেছিল দরজার ফুটেটা। ডাকল দেখি তো কি করছে মেয়টা। ফুটোয় চোখ রেখে অবাক হলে কার্না। এক ইঞ্চি দূরে আরেকটা চোখ। বেং টকল সে। ফুটোয় চোখ রেখে মিত্রাও দেখতে চেষ্টা করছে বানার কার্যকর্পাশ।

সুনি সেরে নিল রানা। এই নিয়ে তিনবার হলো। তারণার একটা আাশ লানারর ফুল্বাতা খ্লে-রম গাঁট এবং নেতি হু বাঙের কুল গাঁট পরে নিল বিষ্কান্য বসে বোলটার থেকে ওর একমাত্র বিশ্বর সঙ্গী ভাবল আাকণন নেমি-অটাখেটিক ওয়ালবার পি. পি. কে, পিন্তলটা বের করা। পথেট প্রী-টু কাালিবার। বেপি বড় ক্যালিবার পছল করে না রানা। ভারি পিছল দিয়ে কি হবেল হাতের সইটাই আকল। দ্রুত আটবার ব্লাইড টেনে আটটা বুলেট বিহানার ফেলল রানা। ইজেপ্তার ক্রিক্টাই কালবার বাংল করে বাংলা। উল্লেখ্য করিছাই কালবার বাংলা। ইজেপ্তার ক্রিক্টাই করে করে বাংলা করে করে সাত্রতা ওলি ভক্তন লে ভাঙে। স্লাইডিক বিলিক বাটন্দিটেল বালি ম্যাগালিল বাংল বাংলা করে করে সাত্রতা ওলি ভক্তন লে ভাঙে। স্লাইড টেনে চেন্তারে বাকি ওলিটা ভাঙে বিদ্বেজ আঙে প্রামানটো নামিয়ে রাকল। এবার ম্যাগাজিলটা থবাস্থানে কুলিবে পিতেই ক্রিক করে ক্যানেতে সঙ্গেল আবিহে বাংলা কেন্টাইটিল কিন্তাই ভাঙিক বাংলাটিটি নিভিয়ে বাঙ্কার স্থাটা এক্স্ট্রী মাগাজিন পকেটেটে ফেনে পিরভাটী আবার হালস্টারে ভাঙের রাঙ্কাল দেনি শিক্তি মনে। উজ্জল আলোটা নিভিয়ে বেড়

অবস্থাতেই চিত হয়ে প্রয়ে পড়ল বিছানায়। এক ঘণ্টা পর নীল আলোটাও গেল নিজে।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আধ হাত দূর থেকেও নিজের হাত দেবা যায় না। এত অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন চোধ না বুক্তেও ঘুমানো যাবে। চুপচাপ অনেকন্ধণ ধরে বিস্থানায় ৩য়ে আছে রানা। প্রতীক্ষা করছে। বাইবে ঝিঝি পোকার কোরাস ভরাট করে রেপেছে যেন অন্ধকারকে। কই কিছই তো ঘটছে না।

এই বিনিয় অপেন্ধার কি শেষ নেই? খ্রট করে একটা শদ হলো পাশের ঘর।
সন্ধাশ হয়ে উল্লেখনা । ডুকু, যা হয় একটা কিছু ঘটুক। এতাবে অনির্দিষ্টকান
প্রতীক্ষা করা যায় না। কয়েকজন লোকের সাধানী পারের শদ। চটাশ করে একটা চপেটাগাতের আওয়াভ। মুনুয়রে দুই একটা কথাবাতী। রালা বুরুল সময় উপস্থিত।
ইঠাং তীর একটা মানিত বেছে লাখিয়ে বিশ্বদা। বেকে লেখে এল রানা। কি

হঠাৎ তীব্ৰ একটা ঝাকি হ'বয়ে লাফিয়ে বিছানা ফেকে নেমে এল রানা। কি হলো? এমন লোবে ইলেকট্রিক শক্ত আগল কেন? বুকের তেতর জোরে হাট-বিট্ হক্ষে। পেন্দিল টটটা জ্বেলে দেখল লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে দুটো তার কড়ানো। তার দুটোর অন্য মাখা চলে গোছে পাশের যরে। রানা আপো টেট পায়নি এ তারের

অন্তিত । আলতো করে বাটটা ছুঁয়ে দেখল কারেট নেই এখন।

ন্যাপার বিণ্ তাতে কি ইনেকট্রিক পাক দিয়ে মারবার ফল্দি এটেছিল এবা? তাহনে এখন আর কারেট নেই কেন? নাকি একটা বিশেষ মুহূর্তে যেন ক্ষুত্র বিশ্ব মুহূর্তে যেন ক্ষুত্র বিশ্ব মুহূর্তে যেন ক্ষুত্র বিয়ন বাছার স্থান ক্ষুত্র এবা মুহূর্তে যেন ক্ষুত্র ক্ষুত্র

কাঠের সিড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ গুনতে পেলো রানা। একটু পরেই একটা

গাড়িব ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার শব্দ পাওয়া গেল :

মিত্রাকৈ নিয়ে যাথেছ না তো লোকওলো! কথাটা মনে আসতেই একলাফে দরলা খুলে বারান্দায় এনে দাঁড়াল রানা। দেখল মিত্রার ঘরের কপাট বোলা। একটা স্কীপ গাড়ি ভাকবালে বৈকে বেরিয়েই ডান দিকে মোড় যুক্তন। পেছনে স্থলছে দটো লাল রাফ লাইট।

ছুটে মিত্রার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বান্দর রামা। বা-বা করছে থালি ঘর। তবে কি সে রক্ষা করতে পারল না মিত্রাকে? কি মনে করবে মিত্রা? মনে করবে প্রাণভয়ে

বিপদের সময় ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায়নি ও।

তিনলাকে সিঙি বেয়ে একতলার নেমে এল বালা। গাড়ি বারালায় একটা নাল রঙের হোতা ওয়ান-ফিড্রটি মোটর সাইকেল মাড়িয়ে আছে স্টার্ট দেয়া অবস্থায়। ভাল্য এককল গাইল নিয়ে অল জহু থেয়া বেরেছে। নাপার হয়েটে বিদেশী দর্যক দেবে বালা বুঝন কোন টুরিন্ট হবে। হ্যাতেলের সঙ্গে একটা ক্যানভাসব্যাগ আর ওয়াটার-বউল্ ঝোলানো। পোছনের ক্যারিয়ারে কিছু মার্লগত্র চামড়ার বেন্ট দিয়ে বাধা।

ফুস্টেড কাঁচের জানালা দিয়ে আবছা দেখন রানা একছান ফর্সা মত নায়া লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বনছে। কাঁধে ঝোলানো একটা ফুক্ত। ট্রিস্টেই হবে।

একবার একটু দ্বিধা হলো রানার। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি? দাফিয়ে উঠে বসল সে মোটর সাইকেলের ওপর। হেডলাইট অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাকবাংলো থেকে। রাস্তায় পডেই ডানদিকে মোড নিল মোটর সাইকেল।

জীপ গাড়িটার কোন চিহ্ন মেই। পাকা মনণ নির্জন রাস্তা দিয়ে ফলস্পীড়ে এগিয়ে চলন বানা। উইওক্তীন নেই। হ চ করে বাতাস লাগছে চোইে মথে। বাতাসের বেশে দুই চোখের কোণ দিয়ে পানি বেরিয়ে কানের নিচ দিয়ে গিয়ে

শার্টের কলার ডিজন্ডে।

হঠাৎ খটকা লাগল রানার মনে। সবগুলো ঘটনা অম্বাভাবিক নয়ং ঠিক সময় মত ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা, সিভিতে পায়ের শব্দ, জীপগাড়ি, চালু অবস্থায় রাখা হোগা মোটর সাইকেল। সব থেন সাজানো-গোছানো ছিল রানার জনো। এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক যেন ফিল খাছে না। তাছাড়া এত রাতে ম্যানেক্ষারের তো কাউটারে থাকবার কথা নয়। কার সঙ্গে কথা বলছিল টুরিন্ট? বুঝল রানা, ট্র্যাপে পা দিয়েছে সে। বধাভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

দরে ধীরে ধীরে স্পর্ট হয়ে উঠছে জীপ গাড়ির নাল ব্যাকলাইট। স্পীড় কমাল बाना ।

রাজশাহী-নাটোর রোডে চলেছে ওরা।

এদিকে মিক্রার মনের মধ্যে চলছে তুমুল ঝড়।

জয়দ্রথ মৈত্রের ভয়ঙ্কর-প্ল্যান গুনে চমকে উঠেছিল সে। ও বলেছিল, 'আমাকে এভাবে ব্যবহার করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আমার মামাকে যদি বলি

তখন আপনার কি অবস্থা হবেং

হেসেছিল জয়দ্রথ। বলেছিল, 'মামার ভয় আমাকে দেখিয়ো না, ফিলা। তমি ছেলেমানুষ, সৰ কথা বৃথবে না। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমার। আমার একটি মাত্র মখের কথায় তোমার মামার মন্ত্রীতের পদ চিরতরে ঘুচে থেতে পারে। ও-ডর আমাকে দেখিয়ো না। আমি বা বলছি তা-ই তোমায় করতে হবে :

'অমি কি বাজারের মেয়েমানবং' চোখের জন আর সামনাতে পারেনি অসহায়

মিত্রা। রাগে, দুংখে, অপমানে গলা বুক্তে এসেছিল ওর। 'দেখো মিত্রা, দেশের প্রয়োজনে অনেক স্পতি স্বীকার করে নিতে হয়। মাসদ রানা শঞ্জ, ওকে ধ্বংস করতে হবে; তাতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু, এটা বঝছ না কেন, পাঞ্চিত্তানে এসে আমরা থথেষ্ট করেছি, এর পরেও আবার নিজেরা বন-খারাবির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমাদের এডদিনের মাস্টার প্রান একদম ফেসে যাবে। আমরা ও ঝাজে হাত দেব না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তলব। ইয়: টাইগারস-এর সঙ্গে চক্তি হয়েছে তোমাকে আমরা তালের হাতে তলে দেব –বিনিময়ে তারা মাসদ রানাকে সরিয়ে দৈবে পৃথিবী থেকে। এজনো যদি কোন হালাম হয়, টাকার জোরে সব সামলে দেবে ওরা, আমাদের মাগা ঘাসাতে হবে না।

একদিকের খা ভিন্ধিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল জুয়ন্তথ মৈত্র, 'অনেক তেবে এই প্রান এটেছি আমি। তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে বাচ্ছি ডারতে।

তোমান প্ৰতি ইয়ং টাইগান্তৰ-দেন আয়হ অৱদিনেই ফুৰিয়ে যাবে। তানগৰ ওবা তোমাকে ব্যবহার করবে বড় বড় বাবগা ধরবার টোপ হিসেবে। অনেক বড় বড় অফিনার ওবা নিয়ে আগবে তোমার লাছে। তুমি তানের নাচ দেখাবে, বিনিময়ে তথ্য সম্ভয় করবে আমানের প্রয়োজন মত। ঢাকায় আমানের লোক তোমার সঙ্গে ঘটিষ্ট যোগাযোগা ক্লাবে।

শিউরে উঠেছিল মিত্রা।

'আর একটা কথা ভালমত জেনে রাখো। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো, নির্মম মৃত্যু ঘটবে তোমার। এখন থেকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যকলাপ আমরা লক্ষ করব।'

'আপনার পায়ে পড়ি, মৈত্র মশাই, আমাকে রেহাই দিন।' সত্যিই পা ধরতে গিয়েছিল মিত্রা।

'আমি দুঃখিত,' সরে গিয়েছিল জয়দ্রথ। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আর অপনার প্রান অনুযায়ী মাসুদ রানা যদি আমাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে না আসে? তাহলে? আমাকেও ভাসিয়ে দিলেন, ওকেও খুন করতে পারনেন না।'

আসতেই হবে তাকে। সে যে ধাতৃতে গড়া—কোন নারীর অবমাননা সে সহ্য করবে না। গাধা একটা—সাহাযা করতে এদীয়ে আসবেই। সে সব তোমার ভারতে হবে না, নিষ্ঠুত জ্ঞান লেতেছি আমি—শিকার তাতে পড়বেই। হেসে চলে গিয়েছিল জ্যাপ্রধাপানের ঘবে।

ত্ৰপালি অনুষান অবস্থা নিয়োৰ জীবেন আর কথনও আনেলি। এ কী চক্রাবের জালে জড়িয়ে পড়ল দে? ভয়ানক রাগ হলো মানুল রানার ওপর। এই, এই পারচানটার জনেই আজ ওর এই অবস্থা। ওবে বাদি বুন করতে লা চাইত জন্মপ্রত তবে তো মিয়াকে ইয়ে টাইগারল-এব হাতে ভূলে দেবার প্রগাই উঠত দা। আবোর ভাবন, বেচার বাদা জানবে কিবল বে ওকে বতা করার বিনিম্মত ক্রয়াপ্র মিয়াকে তুলে দিছে একদন কমনাইশের হাতে। জন্মগ্রহ মিয়াকে তালক আবান ভাবনে কিবল বাদা করে বিকল্প করেছ দা, দেশের ২ হতা ভাবনর বিনিম্মত ভাবন, জন্মগ্রহ তো নিজের আবি কিছু করছে দা, দেশের ২ হতা আবের থাতিরে ওটিটেছ এই ভায়ানক মড়বার। এ না করলে তেওা জন্মপ্রত ওঠায়াত

তবে? তবে দোষ কার? মাধার মধ্যে সব ওলিয়ে যায় মিত্রার। দোষ মিত্রার ডাগোর। দোষ ওব রূপের, ওর গুণের। সে আওকতাা কররে। আর তো কোন পথ

খোলা বইল না তার জন্মে

ইঠাং বিদ্রোহ করে বসন মদ। কেন? কেন নে ডাগোর এই নিটুর খেলাকে নীরবে সহা করবে? এ ফাঁদ খেকে বেরিয়ে আসবার কি কেন পথই নেই? নিজেকে বন্ধা করবার অধিকার মানুবের ক্ষণাত অধিকার নে বাঁচতে চারা, চাঁচতে কে না চায়। দেশ, দলপতি, চক্রান্ত সব চুলোয় যাক। সে নিজেকে বন্ধা করবে। কিন্তু কি করে? এই বিদেশে কে আছে ওর আপনজন যে এগিয়ে এসে সাহাত্য করবে? মানুক বানা?

অনেক তেনে সে স্থির করেছিল সমস্ত চক্রান্তের কথা খুলে বলবে রানাকে। কিন্তু সযোগ পেল কোথায়? চোখের ইঙ্গিতে ডেকে এনে গ্রীনরুমে যে দ'একটা কথা

হলো, তাতে রানার কাছে কিছুই তো পরিষ্কার হলো না। কোনও কথা খুলে বলা হলো না. এসে পড়ন জয়দ্রথ মৈত্র। কি ধরনের বিপদ ওর জন্যে অপেফা করছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই রানার। দলপতির বন্ধমূল ধারণা, রানা যে চরিত্রের মানুষ—কেউ বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এবং এগোলেই শিকিত মৃত্যু। আজু সাবধান করে দেয়ার ফলে সে যদি মিত্রার সাহায্য প্রার্থনাকে ফাঁদে ফেলবার करना मिथा। অভিনয় বলে মনে करत्र यनि এগিয়ে ना আসে, তাহনে? তাহনে

ক্ষরের নিষ্ঠিত মুখা। সের ধার করের প্রক্রের জ্বন্তর জন্মপ্রথ হত্যা করবে ওকে। মাবাটা খাবাপ হয়ে যাবে নাকি মিত্রারং নানা তো কথা দিয়েছেই। নিষ্ঠুর চেহারার লোক হলে কি হবে--নিচ্মই সে তার কথা রাখবে। আখাস খোজে মিত্রা

এসর ভেবে।

উপায় নেই। তার খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একজন। টেপরেকর্ডারের স্পূল পুকুরে ফেলে দেয়ায় মিত্রার ওপর সন্দেহ হয়েছে জয়ন্ত্রথ মৈত্রের—সে আর কোন সুযোগ দেবে না মিত্রাকে। অথচ ওই টেপরেকর্ডারের কথা মিত্রার জানা ছিল না। ডাগাস রানা ওগুলো ফেলে দিয়েছিল—নইলে ওর বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা আৰু গোপন থাকত না হিংস জয়দখেৰ কাছে। বঝল কি কৰে मानवटी।

এমন সময় ঘরে এসে ঢকল পাঁচজন ইয়ং টাইগার : একজন টর্চ ধরল মিত্রার দিকে, আর একজন তুলে নিল ওকে বিছানা থেকে পাজাকোলা করে। মুখে অস্ট্রীল হাসি। ঠাই করে এক চড় দিল মিত্রা তার গালে। দলের অন্যান্যদের কি একটা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এন লোকটা দরজা দিয়ে বাইরে। গাড়িতে এনে তোলা হলো

মিত্রাকে। মিত্রা চেয়ে দেখল মোটর সাইকেলটা কথাস্থানেই আছে।

ছেডে দিল গাড়ি। মিত্রা এখন ওদের। চোৰ ফেটে জল বেবিয়ে এল মিতাৰ।

রানা কি কথা রাখবে? ও কি আসবে এই পিশাচদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে? কতদর চলে এসেছে ওরাং রানা কি খৌজ পাবে এদের তাঁবরং যদি দেরি

হয়ে যায়ু পিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল মিতা।

চোৰ খলেই দেখতে পেল মিত্ৰা বহুদরে আবছা মত কি একটা আসছে গাড়ির পিছন পিছন । মাগুদ রানা। আসছে সে। হঠীৎ কেন জানি অদ্ভত মায়া লাগল তার ওই দঃসাহসী লোকটার জন্যে। উছিয় হয়ে উঠল মিত্রা শত্রুপক্ষের ওই দর্দন্ত লোকটির জন্যে। ইশ্, কেন সে এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টেনে আনল এমন একটা মানুষকে? যদি এখনও ওকে ফিরিয়ে দেয়ার উপায় পাকত কোনও। কিছু বঝবার আগেই শেষ করে দেয়া হবে যে ওকে।

ইয়ং টাইগাররাও দেখল রানাকে। কিছু কথা হলো ওদের নিজেদের মধ্যে এক

বিচিত্র ভাষায়। মিত্রা তার একবর্ণও বঝল না

বাম দিকের একটা সরু রাস্তায় টুকল এবার ঞ্জীপ। কিছুদুর গিয়েই থামল স্ত্রীপটা একবার। একটা বেরেটা অটোমেটিক সাবমেশিকাল হাতে দেমে গেল একজন। আরও আধ-মাইল খানেক গিয়ে হাতের ডাইনে মাঠের মধ্যে আলো দেখা গেল। পাশাপাশি তিনটে তাঁব খাটানো। জীপ এসে থামন একটা তাঁবৰ সামনে।

সাঙ্কেতিক কিচির মিচির ভাষায় একমিনিট কথাবার্তা বলল ওরা। চারজন বিচলভার হাতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁবর চারদিকের অন্ধকারে। আর একজন ধরল মিত্রা সেনের হাত।

'হাত ছাডো।' হাত ছাডাবার চেষ্টা করন মিত্রা সেন।

'ছোড় দেঙ্গেং হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আরও পক্ত হলো মুঠো। এমনি সময় দুরু থেকে দশ-বারো সেকেও মেশিনগানের একটানা কর্কশ আওয়াজ ভেসে এন। এদিকে ওদিকে প্রতিধানি উঠন তার। কান পেতে তনল সে শব্দ ওরা দুজন। দপ করে সব আশা তরসা নিডে গেল মিত্রার। বুকের ভিতরটা দুর-দর করে উঠল অঞ্জানা আশকায়। হাত-পা অবশ হয়ে এল।

মিত্রার অবস্তা দেখে খুব একচোট হাসল লোকটা, তারপর টানল ওকে তাঁবুর

দিকে। 'কিউ বেকার ল্যডতি হো, ল্যডকি।'

বন-বিভালীর মত আঁচডে-কামডে-খামচে ছাডা পাওয়ার চেষ্টা করুল এবার মিনা সেন মবিয়া হযে। ওব উদার আক্রমণে বাধা পোয় একট যেন ভাবাচ্যাকা খেয়ে পেল লোকটা। সেই সযোগে এক ঝটকায় হাডটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড দিল মিকা ।

বিশ গজও যায়নি, পিছন থেকে ছুটে এসে ওর চুল টেনে ধরুল লোকটা, তারুপর প্রচও জোরে চড কবাল মিত্রার গালে। হাঁট ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল মিত্রা সেন। সেই অবস্থায় ওর একটা হাত ধরে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সে তাঁবুর দিকে।

বাখায় কাতরাকে মিতা, তাতে আনন্দ হল্ছে ওর।

ভাবর ভেতর একখানা খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। ছোট একটা টেবিলের ওপর হাজ্যিক বাতি জনছে। আর কোন আসবার নেই। তাঁবর মাঝখানে টেনে এনে মিত্রার হাত ছেভে দিল লোকটা। 'ফির আয়েসা কারোগে তো খন কার ডালঙ্গা।

উটঠো খাড়া হো যাও। মিত্ৰা উঠতে না দেখে লাখি মাৰৰে বলে পা তলন এবাৰ লোকটা। ভয়ে কঁকডে সবে যাওয়ার চেষ্টা করল মিত্রা হামাগুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড জোরে এক লাখি এসে লাগল কোমরে। ছিটকে খাটিয়ার পাশে গিয়ে পড়ল মিত্রা । এগিয়ে আসছে লোকটা। আরেক নাথি থেকে বাঁচবার জন্যে এক পাক ঘুরেই দ্বির হয়ে গেল মিত্রা। একটা দীর্ঘ মর্তির ওপর চোখ পড়েছে ওর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

তাবর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসদ রানা !

## সাত

৩১ আগস্ট, ১৯৬৫

'চোখ বন্ধ করো, মিত্রা।'

গন্ধীর কণ্ঠ রানার। হাতে ওয়ালখার পি.পি.কে। নলটা আরও কয়েক ইঞ্চি বড হয়ে গেছে সাইলেশার লাগানোতে। চোখ বন্ধ করল মিত্রা। এক লাফে ঘরে দাড়িয়েছে লোকটা, হেঁচকির মত আঁৎকে ওঠার শব্দ পাওয়া পেল। 'দপ।' একটা মৃদু গন্ধীর শব্দ। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ধডাস করে আছডে পড়ন মাটিতে ভারি কিছ।

'শিসসির বাইরে চলে এসো। মাটির দিকে চেযো না।'

তাঁব থেকে বেরিয়েই এক দৌডে একটা আমগাছ তলায় এসে দাঁডাল ওরা। বানা বলন, 'চিৎকার ডনে একুণি আরও লোক এসে পড়বে। সিকি মাইল দুরে

মোটর সাইকেল। পালাতে হবে এখন জ্বলদি। , কথাটা শেব হতে না হতেই তিন দিক খেকে টৰ্চ জ্বলে উঠল। গৰ্জে উঠল

তিনটে রিভলভার। চট করে আফ্যাছের আড়ালে সরে গেল রানা মিত্রাকে নিয়ে, তারপর একটা টর্চ লক্ষ্য করে গুলি ছঁড়ল।

'বাপস!' মোটা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল। ৩লি গিয়ে ঢকল একটা টর্চের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই নিজে গেল সত টার্চ বানার অবার্থ গুলির জয়ে। কিন্ত আরও একবার গর্জে উঠল তিন রিডলভার। মিত্রাকে নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে বকে হেঁটে সবে গেল বানা কেশ অনেকটা বাম দিকে। আগেই বামার দিকে গেল না। বিশগজ ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে রাজা। তিনজনই আশা করবে রানা ওই পথে যাবে। গুলি এডিয়ে वालाय श्रेत जडक डरव मा ।

গাছের আডালে চলে গেছে চাদ। মিনিট দ'য়েক চপচাপ খেকে একটা টর্চ হঠাৎ রাস্তার দিকে একবার ফোকাস করেই নিভে গেল। সেই আলোয় রানা দেখল, গনিমখের কাছাকাছি মেশিনগানধারী যে লোকটাকে কায়দা করে ও বন্দী করেছিল,

সেই লোক কোন বকমে হাত-পায়ের বাধন খলে তাঁবতে ফিরে অসেছে।

তিনটে বিভলভাব গর্জে উঠল একসঙ্গে। টিল খেলে ককর যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনি একটা শব্দ করে বসে পড়ল লোকটা মাটিতে । রানা এবার প্রুত বাম দিকের ঝোপঝাড়ের দিকে সরতে থাকন। দুটো টর্চ জ্বলে উঠল এবার অনেকটা নির্ভয়ে। ইচ্ছে করলে তিনজনকেই পেষ করে দিতে পারে রানা, কিন্তু তা না করে চপচাপ মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকল। রানার কয়েক ফট পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজন আহত লোকটার দিকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে বটে, কিন্তু পান্টা তলি করতে পারে ভেবে আৰও কয়েক বাউও গুলি কবল ওবা গৰু দশেক দবে দাঁডিয়ে। একেবাবে স্থিব इस्स स्थाल अभिरम स्थल माध्यतः

রানা ততক্ষণে মিত্রার হাত ধরে জঙ্গলের আডালে আডালে রান্তায় গিয়ে পড়েছে। মিনিট পাঁচেক একটানা ছটে একটা ঝোপের ধারে দাঁডাল রানা। মোটব

माउँ क्लिंग निरंग **धल उना**न स्थरक ।

একট দ্বিধা করন মিত্রা মোটর সাইকেলের পেছনে উঠতে। টাইমবম্বটার কথা মনে হলো। কিন্তু আর তো উপায় নেই এখন। কাঁচা রাস্তা দিয়ে যতটা তাভাতাভি সম্ভব এগিয়ে চলল ওরা বড রাস্তার দিকে।

'বড বামায় বাস-টাস পাওয়া যাবে নাহ' জিল্ডেস কবল মিত্রা।

'এত রাতে কি করে বাস পাবেং আর বাসের দরকারই বা কিং এই ষাট মাইল যেতে বড জোর সোয়া ঘণ্টা লাগবে হোণায়।

'না, মানে, আমরা কোন ঝোপঝাডের মধ্যে তো লুকিয়ে থাকতে পারি বাতটা। সকালে না হয় বাসে ফেবা যাবে বাজশাহী।

'হঠাৎ বাসের প্রতি তোমার এত ভক্তি এসে গেল কেন মিরা হ' হেসে জিজেন করুর রানা।

কোন উত্তর দিল না মিত্রা। ওর অম্বস্তিটা মনে মনে উপভোগ করছে রানা। বড রারায় উঠল ওরা। হেড লাইট জেলে দিয়ে মাইল মিটারের দিকে চৈয়ে বলল 'সিক্সটি ফাইভ।'

পেছনে শক্ত করে বানার কাঁধ ধরে বসে আছে মিত্রা। বাতাসে ওর চল উডে

এসে সভগড়ি দিচ্ছে রানার গলায়।

'মোটর সাইকেল্টা আমাদের ছেডে দেয়া উচিত,' বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে बलत भिजा ।

'কেন বলো তোগ'

'তুমি জানো না, এতে টাইম-বম্ব ফিট করা আছে। অল্পন্থণেই ফাটবে।'

টীইম-বম্ব? তা, এতক্ষণ বলোনি কেন?' আন্চর্য হয়ে গেল রানা। কিন্ত মোটর সাইকেলের স্পীড কমাল না একটও।

'সেই কখন থেকেই তো বলছি, ওনছ তো না। আর ওনেও তো থামাচ্ছ না।' ট্রফো প্রকাশ পেল মিরার গলার মবে।

'ওটা এখন আমার পকেটে।' নির্বিকার কর্ছে জবাব দিল রানা।

মিত্রা ভাবল, সাম্বাতিক ধুরন্ধর তো ব্যাটা! নইলে আর এত নাম! আমাদের সার্ভিসে এর মতন একটা লোকও যদি থাকত ৷ এতবড বকের পাটা **আ**র এমনি विवार प्रन

'তুমি ঠিক সময় মত না পৌছলে আমার কি যে হত। মেশিনগানের আওয়াজ ধনে আমি তো সব আশা ছেডে দিয়েছিলাম ।'

'হাা, আমিও তাই চেয়েছিলাম। পেছন খেকে গিয়ে ব্যাটাকে কাবু করে ফেলে ষ্ঠাকা আওয়াজ করেছিলাম, যাতে সবাই নিশ্বিত্ত থাকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে।

'উহ! কি নিষ্ঠরভাবে হত্যা করল ওরা সেই লোকটাকে তুমি মনে করে।' মাইল মিটারের কাঁটা একেকবার সমুরের ঘরে গিয়ে থর থর কাঁপছে—আবার খারাপ রাস্তায় চল্লিশ এমন কি তিরিশে আসছে নেমে। জ্যের বাতাসে আঁচল উভছে মিতার। সামনের রাস্তাটা আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে বিশাল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে চাইছে ওদের, তেভে আসছে হিংম্র নখদন্ত বৈর করে. কিন্ত ধরতে পারছে না. পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওবা সামনে। আকাশে মৈঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারার চোখে নীল আলো। মক্তির আনন্দে মিত্রা বলছে জয়সখের চক্রান্তের কথা-কিন্ত অনেক কিছু রেখে ঢেকে।

'তাহলে এই ছিল প্ল্যানং আমাকে হত্যার বিনিময়ে ওরা পাচ্ছিল তোমাকেং'

'ਤੰਜ਼ ।'

ভারবনাটাম

'আহ-হা। আমি যদি পেতাম এমন সযোগ। সব শালাকে সাফ করে দিতাম।' বঝলাম, মন্ত বীরপকৃষ তমি। কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করতে বলো তো? বৌ-रहातरबर्ग रनेडे?

নাহ। প্রথমটাই হলো না—শেষেরগুলো আসবে কোথেকে?

বিয়ে করোনি কেন? 121

'যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না : তাছাডা আমার এই বিপজ্জনক জীবনে কে আসবেং মেয়েরা বড হিসেবী ।

'ভল করে চেয়েছিলে কাউকে?' 'रिट्युष्टि ।'

'कीरक?'

'খনে তোমার লাভ? ডাবছ পদপদ কণ্ঠে তোমার নাম বলব. না? আর কলকাতায় ফিরে পাকিস্তানী এক ছোড়াকে পাগল করে দিয়ে এসেছ ডেবে অনাবিল আনন্দ লাভ করবে। সেটি হচ্ছে না।

'তুমি একটা ছোটলোক।'

ক্যাটা বলেই কাঁধ ছেভে দিয়ে আলতো করে রানার মাথার পেছনে চলের মধ্যে আছুল চানিয়ে দিল মিন্না। কিছুৰ্জণ হাত বুলিয়ে একমুঠি চুল আলগা করে ধরে ঝাকিয়েশিল বালার মাধাটা। আবার বলল, তুমি একটা ছোটলোক।' একটু পরেই চমকে উঠল মিন্না। পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে না?

'রানা ।' ভয়ে কেঁপে উঠল মিত্রার কণ্ঠনর । 'ওরা আসছে।

'হাা, রিয়ার-ভিউ মিররে অনেকক্ষণ ধরে দেখন্তি। বিপদেই পড়া গেল। এগিয়ে আসতে ওরা ফল স্পীড়ে। আমরা চল্লিশের বেশি স্পীড় দিতে পারছি না। আর দশ মিনিটেই ধরে ফেলবে।

'তাহলে উপায়!' উৎকন্তিত মিত্রার কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা। জবাব দিল না রানা,

দ্ৰুত চিন্তা চলচ্ছে তাৰ উৰ্বৰ মনিয়ে ট

ধীতে ধীতে প্রেছনের হেডলাইটের আলো উচ্চল হয়ে উঠল। আর কোন উপায় নেই। একটা পির্মল নিয়ে মেশিনগানের বিরুদ্ধে লডতে যাওয়া বাতলতা ছাড়া কিছই

নয়। এগিয়ে আসছে জীপ। এবার নিশ্চিত মৃত্যু। হঠাৎ সামনের হ্যাতেল থেকে মিলিটারি মডেলের বড ওয়াটার বটনটা নিয়ে মিত্রাকে দিল রানা। বলল, 'এর মখটা খলে ডেডরের পানি সব ফেলে দাও তো.

भिता ।

এটা দিয়ে কি হবেগ' জিড্ডেস করল মিতা। 'যা বলছি তাই করো। জলদি!' ধমকে উঠল রানা। পানি ফেলে দিল মিত্রা কর্ক খলে।

হৈঠাৎ ডাইনের মোড়টা ঘুরেই লাইট অফ করে দিয়ে করে বেক চাপল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে মিত্রা। কয়েক গন্ধ দিয়েই থেমে গেল ভারি মোটর সাইকেল। স্ট্যান্তে তলে দিয়ে মিত্রার হাত খেকে বোতলটা নিয়ে টান দিয়ে ফয়েল পাইপটা খুলে ফেল্ল সে। বোতনটা ধরল পাইপের মুখে। দ্রুত নেমে আসতে থাকন

পেটোল (

পিছনের গাড়িটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে এবার। ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হৈড লাইটের আলোয় রাস্তার সোজাসুদ্ধি মস্ত ছাতার মত ছাতিম গাছটা আনোকিত। মৃত এগিয়ে আসছে ওরা। একুণি এসে পড়বে। আর অপেকা করা যায় না। বোতলটার চারভাগের তিনভাগ ভরতেই পেট্রোল শেষ হয়ে গেল ট্যাঙ্কের। মিত্রার হাত ধরে এবার দৌডে রাস্তার ডানদিকের একটা ওকনো নালা পেরিয়ে ঝোপের ধারে সজনে গাছের আড়ালে সিয়ে দাঁড়াল রানা। পকেট খেকে কমাল বের করে চিজিয়ে দিনা পেট্রালে। কমালের অর্ধেকটা চুকিয়ে দিল পেট মোটা ওয়াটার-বাটুলের মধ্যে, বাকি অর্ধেক বাইরে বের করে রেখে ওটার মুখে কর্ক এটে দিল শক্ত করে। মুখে বনল, 'মলোটড ককটেন।'

মৌড় মুরেই বেক করন জীপটা রাস্তার মাঝবানে মোটর সাইকেল দেখে। রাস্তার ওপর ছেঁচড়ে কিছুদ্র দিয়ে পেছন দিকটা দ্বিড করে একটু বাঁয়ে হেলে থামল জীপ। তিন সেকেও থামকে থাকল। তারপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করল মোটব

সাইকেলটার ওপর।

একটা শেয়াল বোধহয় এতক্ষণ গোপনে লক্ষ করছিল রানা ও মিত্রার সন্দেহজনত্ব কার্যকলাপ। গুলির পাছে হাত পাঁচেক দূরের একটা যোপ ছেকে বেরিয়ে দৌ। প্রলি। পাতার ওপর মচ্চত পদ হতেই আবার গর্জে উচল সাব-ফানিন্দান। একটা চিকেন্তর করেই পত্তে গেল শেয়ানটা মাটিতে।

এবার একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'উতারো স্যব গাডিসে! চথকে

নিকালো উও কুন্তাকো।

খট করে শব্দ হলো রানার লাইটারের। কমালের এক কোপে আগুনটা ছুইয়ে দিয়েই বোতদটা ছুঁড়ে মারল সে গাড়ির ওপর। আলো দেবেই আবার কুদ্ধ গর্জন করে উঠল বেক্টো সাব-মেশিনগান। নরম সজনে গাছের গায়ে ফুটো হয়ে ক্ষে অনেক্সালা

ব্যাপারটা বোঝার আগেই রামার আগুনে বোমাটা গিয়ে পড়ল জীপের ভিতর। বিশোলারবারে পাছ বলা একটা। দার্চি মার্চ করে আগুন ধরে যোগ গাড়িবে, চার্বাচের আগুন রেলে গোছে তেতরের লোকদের। হতকুছি হয়ে গিয়ে পাগালের মত চিৎকার করছে চারজন ইয়ে টাইপার। গারা পরীরে আগুন জুলছে দাউ দাউ করে। করেছ করেছে চারজন ইয়ে টাইপার। গারা পরীরে আগুন জুলছে দাউ দাউ করে। করেছ করেছে করে

বর্হ কর্ষ্টে একজন লোক জীপ থেকে বেরোল। মশালের মত আওন জুলছে ওর সারা দেহ ঘিরে। একটা চুলও নেই মাথায়। দু-তিন পা এগিয়েই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে

পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বীভৎস দৃশ্য।

অাতন একটু কমলে পর মোটর সাইকেলটা ন্ট্যাও থেকে নামাল রানা। ঠেলে

আরও কয়েক গজ দূরে নিয়ে গেল আগুন থেকে।

ট্যাকে তো আঁর পেট্রোল নেই। এখন ফিরব কি করে? ফিরা জিজ্ঞেন করল। উত্তর না দিয়ে ফুয়েল পাইপটা যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে রিজার্ড ট্যাক্তের চাবি খুলে নিল রানা। স্টাটার বাট্ন টিপতেই মৃদু গর্জন করে চাধু হয়ে গেল ফোর-স্কৌক এঞ্জিন।

আবার হ-ন্থ করে বাতাস কেটে অন্ধকার ডেদ করে এগিয়ে চলল ওরা রাঙ্কশাহীর দিকে। আরও বিশ মাইল আছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে রানার: বিয়োগান্ত নাটক দেখে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। জোর করে দুর করে দিল সে মন থেকে দঃমধ্যের মত ঘটনাগুলোর শ্বতি।

চাঁদ দুবে গিয়েছে। জুলজুল করছে শিশির ডেজা গুদ্র তারাওলো। থেকে থেকে হাসনাহেনা, শিউনি আর ছাতিমের ভারি সুগন্ধ জমাট বেধে আছে রান্তার ওপর। একটা নক্ষত্র ৰসে পড়ন।

'রানা ।'

'বলো।'

'যখন ভারা খসে পড়ে তখন নাকি মনে মনে যে যা চায় তাই পায়? তুমি বিশ্বাস করো একখা?'

"তমি নিক্ষয় করো? কি চাইলে গুনি?"

'তোমার বন্ধুতু।' গালটা রাখন সে রানার পিঠের ওপর।

'তথান্ত',' যৌদ ভগবানের মত বলল রানা। তারপর হাসল। 'রানা।' আবার ডাকল মিত্রা একট পর।

'কি বলচ হ'

'তোমার কাছে প্রাণ ডিকা চেরেছিনাম; তুমি দিয়েছ। আমার কাছে কি তোমার কিছই চাওয়ার নেই?'

'আছে, যা চাইব দেবে?'

'তোমার জন্যে সব দিতে পারি আমি।' 'সতিটে?'

শাত্যহ?

'সত্যি। কি চাও তুমি বলো।' 'ষ্টমঞ্বমেশন।'

কেউ যেন কালি মাখিয়ে দিল মিত্রার মূখে। এক মুহুর্তে বান্তব জগতে ফিরে এন সে। পারিস্তান কাউটার ইন্টেলিজেলের মাসুদ রানা ইনফরমেশন চাইছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের কাছে। কথা দিয়েছে সে। এখন ফেরাবে কি করে? চল করে বাতন কিছুন্ত।

'দ্বিধা হচ্ছে, মিত্রাগ' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাঁ। নিজের মার্থে জন্যন্তবের বিকল্পে, দেশের বিকল্পে গিয়ে তোমার কাছে সাংগ্রেছি পারি নানা। বৈকল নিজেরে ক্ষাণ করবার জনে। তোমার বিকল্পে জন্মারবের চন্ডান্ত সকলার বলে। আমারবির করেছে অন্তব্য কর মানসিক পীড়ার ভূগাঁই আমি, রালা। আমার বিবেক হির্মিটার করছে আমারে। চেরে আছিল দিয়ে দেখালে আমারে । চেরে আছিল দিয়ে দেখালে আমারে । চেরে আছিল দিয়ে দেখালে আছিল দিয়ে এক সার্বাদ্ধিল—নিজেকে কন্ধা করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু তোমাকে গদি আমি কোনা ইনকরমেশন কিই তবে কোন সামুবাই আর ব্যাহবের না আমার, রালা। তোমাকে কাদ নিয়েছি, যদি বলো দেশের প্রতি বিশ্বাস্থাতিনী হতে-।

'शास का गरना'

'আমাকে ক্ষমা করো রানা। তাছাড়া আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু...'

'বেশ, ক্ষমা করে দিলাম।' 'আর কিছ চাইবে নাং'

আরাকছু চাহবে না? 'না।' 'আমি যদি কিছু দিই গ্রহণ করবে?'

'দিয়েই দ্যাখোঁ না :' 'তোমার বাম হাতটা দাও ৷'

তোনার বাধ ব্যতচা পাও ; পিঠের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিন রানা । নিচ্ছের অনামিকা খেকে খুলে একটা ছোট্ট রিং পরিয়ে দিল মিত্রা ওর কডে-আঙ্গলে । আমার শ্বতিচিহ্ন ।

'অনেক আনক ধনাবাদ।'

তীরের মত বাতাস তৈদ করে এদিয়ে চলল শক্তিশালী ছিচ্ক যান। এসে পড়েছে রাজশাহী। নারী বিষ্ণ মোলনশাটি আর দানান কোঠা ছাড়িয়ে চলল ওরা ভাকবাংলোর দিকে। মোটন সাইকেনটা ভাকবাংলো থেকে বেশ থানিকটা দুরে ছেড়ে দিয়ে নিঃগদ পায়ে উঠে এল ওরা দোতলায়। সারা ভাকবাংলো ফুমে অচেতন। ভাউতে তথক চারটী।

মিত্রাকে ওর ঘরে চুকিয়ে দিয়ে রানা চলে এল নিজের ঘরে। প্রথমেই পিন্তদটা পরিষ্কার করল মড়ের সন্দেশ আরও দুটো গুলি ভবে নিল মাগাজিনে। পরীরে কুলাক কুরাঙি। স্থান সেরে নিল রানা। তালকা ঘরের সক্ষে লাগালো ছোট বালকনিতে সিয়ে দাড়াল। গোটা শহরটা নিমুম যুমে আঞ্ছয়। দূরে লাইট পোন্টের আলোন চারধারে কতগুলো পোনা যুবছে অনবরত। অনেক কথা ভাবছে সে। অনেক, অনেক পানো কথা।

বিশ মিনিট পর বিছানায় এসে ওয়ে পড়ল রানা।

গভীর ঘূমে তলিয়ে গেল একটু পরেই।

সকাল আটটায় যুম ভাঙল রানার। এত চুণচাপ কেন? দেখল, পাশের ঘরে কেউ নেই। সারা ভাকবাংলোতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। ডোকবান্ধির মত যেন অদৃশ্য হয়ে গোছে সাংস্কৃতিক মিশনের গোটা দলটা। যেন কোথাও কেউ কখনও ছিল না।

#### আট

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও, মাসুদ রানা!' ঠিক চার ফুট সামনে থেকে ভেসে এল জন্য গন্তীর কণ্ঠবর।

আয়াবকুলাবের একটা মৃত্ গুল্প আসহে কানে। সাউওঞ্চ ঘটাটা এক্জনকে প্রকি বর হত্যা করা হলে পাশের ঘরের কেউ টের পাবে না। কিন্তু চমকে উঠল না বানা। ভান হাতটা দ্রুপত চলে এল না কোটের নিচে বপালের নিচে কুলনো শিপ্রটোনডেড শোভার হোলন্টারের কাছে। এক লাকে সরে গোল না সে আতভায়ীকে লক্ষাভই করবার কলে। থেকা ছিল, তেমনি হিব হয়ে বাসে বইল। কোন করম চাফল্টই প্রকাশ পেল না রানার ব্যবহারে। কারণ, ক্যাটা উচ্চারিত হয়েছে পুরু কাচ ঢাকা দামী সোরেটারিয়েটে টেরিলের ওপাশে পিঠ-উচু চেমারটার উপসিষ্ট ফোর ফোরারল। বাই বারার বারার বারার হারেছেন পুরু কাচ ঢাকা দামী সোরেটারিয়েটে টেরিলের ওপাশে পিঠ-উচু চেমারটার উপসিষ্ট ফোর হোরারেল। বারাইত বাবনেক স্বাহেন।

'বড় বীভৎস মৃত্যু, স্যার! যাই হোক, আমি প্রস্তুত। কিন্তু ঘটা তিনেক সময় দিতে হবে। মৃত্যুর পর তো আর হবে না—কয়েকটা কাঞ্জ সেরে নিতে চাই।'

আজ সক্ষে পর্যন্ত সময় আছে। হাডসন হাডানা ধরিয়ে নেয়ার জনো থামলেন রাহাত খান, তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগন্ত এপিয়ে দিলেন, 'আর এই চিঠিটা রেখে দাও। ইচ্ছে করলে আজই নাডানা ট্রেডার্স থেকে ডেলিভারি নিতে পারো তোমার নতন টয়োটা করোনা গাড়ি।'

করোনা পেয়ে রানার ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভাল করেই জানা আছে রাহাত খানের। তাই আর রানার মুখের দিকে না চেয়ে একটা ফাইল নিয়ে পাতা

ওল্টাতে আরম্ভ করলেন।

নানা তুলে নিল চিঠিট। শেষ কালে ফিকটিন হাথেত দি, দি, ক্যামিলি কাৰ: ছি, ছি। ফোতে, দুৰ্গে নিজের আছুন লাক্যুতে ইছে ক্রকা রানার। মন্টা বিধিয়ে শেল রাহাত ভাবের ওপর। অনেক চেষ্টাম ফুকর চেহারটো অন্তান্তিত রেবে বকল, কিন্তু অন্য কোন বাজে গাড়ি নিয়ে গেলে হয় না, স্যারং আমার জাওয়ারটা এভাবে তেন্তেচরে-আন তটা আমারশ-

তেন্তেচ্নের-নানে তটা আধারণ: যত প্রিম গাড়িই হোক না কেন ওটাতেই তোমার আকসিডেন্ট করতে হবে। গাড়ির চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক বেদি। আমি চাই না জবিয়াতে তুনি একটা অসাধারণ গাড়ি চালিয়ে দিয়া শটিবের মত সবার মুখ-হেনা হয়ে যাও। বেই গাড়ি চালানে আকট শেষ। চোখে পড়ার মত কোন শখ বা অভ্যাস তোমার জীবনে হারাম।

্ব্যালান ব্যালাম, স্যার। কিন্তু হঠাৎ আমার মৃত্যু-সংবাদ ছাপছেন কেন কাগজে? চেনাজানা লোক জিজ্ঞেস করলে কি বলবং' কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করন

রানা

'টিটাগড় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে?'

াত্যান্ত্ৰণাৰ ক্ষতি হ'ব লাভাৰত ক্ষতি হ'ব লাভাৰত কৰিব কৰে।

'টোটা বলবাৰ জনোই ভেকেছি তোমাকে। আধৰ্যটার মধ্যেই আসছেন
জ্বামানজিকাল নিলাই ইন্টিটিউটের ডিকেক্ট্রর ভাইর আলী আকবন। অনেক কথা
জ্ঞানতে পারবে তার কাছে। তার আগে এই পৃষ্ঠা দুটোতে একবার চোখ বুলিয়ে
নাও। ''B'' কেবা কাগজ্ঞটা ভাল করে পড়ো: ওইটাই আসল।

সাধ্য : চ বেশা কাগজ্য ভাল করে শগ্নে; ওহনহ আসল। সাধ্যহে ফাইলটা নিল রানা। কিন্তু পরমুহুর্তেই চুপলে গেল ফাটা বেলুনের মত : হাফ ফুলন্ড্যাপ কাগজের ওপর ইংরেজীতে টাইপ করা:

## LOCUST

Species;

 Locusta migratoria L.-widest range of distribution, universal between L. 20; N=60.S; five sub-Species.

(a) L. migratoria migratoria-South East Russia, (b) L. migratoria rossica-Central Russia & Western

Europe.
(c) L. migratoria migratorioides-Africa & Western

(d) L. migratoria capito-Madagascar.

(d) L. migratoria manilensis Malaysia, East Indies,

Phillipines & China.

2. Melanophis Spretus Walsch (M. mexicanus Sanss). Plains of America.

3. Chortoicetes Terminifera (walker)—Australian Plague Locust.

Docistaurus Moroccanus—Moroccan Locust—
Countries of the Mediterranean, West & South Russia.
 S. peranensis—South American Locust.

6. Locustana Pardalina—Brown Locust—South Africa.

7. Nomadacris Septemfasciata—Red Locust—South Africa. 8. Schistocera Gregaria—Desert Locust—Whole of

Africa and Western Indo—pakistan.

9. Patanga Succincta—(Acridium succinctum)—Bombay

Locust—Indo-Malaysia.

# 'B' Patanga Succincta Bombay Locust

(1) Breeding habitat—desert or semi desert areas.
(2) 150 to 200 eggs at a time in the sand by a single

(2) 150 to 200 eggs at a time in the sand by a single female.

(3) Humidity and temperature have great effect at all phases.
(4) Morphological diff.— Ph. gregaria—6 eyestrips

ভারতনাটাম 127

antennal segments Ph. solitaria-6-7 eve strips 27-28 antennal segments.

(5) Stages a) Egg) b) Pupa c) Larva (hopper) d) Adult.

(6) Swarm Movements-Down-wind direction. (7) Wing movement—17 cycles per second.

(8) Speed—2.5 miles to 3 miles per hour.

(9) Flight habit-Day time. Never fly at night or early morning.

(!0) Locusticides, r-BHc and DNC are effective. But no

locusticide can repulse a swarm at flight.

কাগজ দটো শেষ করেই চোখ তলল রানা। দেখল তার দিকে চেয়ে আছেন বাহাত খান। ঠোঁটে বহসাময় হাসি।

'এ যে দেখছি পঙ্গপালের ইতিবন্ত! এর সঙ্গে টিটাগডের সম্পর্ক কি?'

'সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে কি না আমবা কেউ-ই জানি না : সবই অন্যান। নিশ্চিত হবার জন্যেই ভোমাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানে। এখন শোনো, সবটা ব্যাপার খুলে বলি। তুমি যে সবুজ গোলাকার জিনিসটা পাঠিয়েছিলে ঈশ্বরদি থেকে.. সেটা একটা বিচিত্র টাইমবম্ব। এর মধ্যে ঘড়ির মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট একটা ছিদ্ৰ বিশিষ্ট আসিডের ক্যাপসল আছে। একটা প্লাপ্টিকের ফিউজকে নিৰ্দিষ্ট গতিতে জালাতে জালাতে এগোচ্ছে সৈ অ্যাসিড। যখনই পরো প্রাস্টিকের ফিউভটা ক্ষয হয়ে যাবে, অমনি ফাটবে বহু।

এইবার কিছুটা উৎসাহ বোধ করন রানা। সোজা হয়ে বসল সে। চুরুটের ছাই

ঝেড়ে নিয়ে আর্থার আরম্ভ করনেন রাহাত খান।

কিন্তু মজার বাপোর কি জানো? ওর ভেতর লোহা লব্ধড়ের বদনে আছে পাতলা কয়েকটা কাঁচের গোলক। তেল জাতীয় একটা জিনিস ভরা সবওলোর মধ্যে। বোমাটা ফাটলে পরে এগুলো ছিটকে অনেক দরে গিয়ে পড়বে।

'কি জিনিস ভরা সেই কাঁচের বলে?'

'Molasses scent-চিটাতডের গন্ধ। আর কিছু না। বল ভাঙলেই দশ মিনিটের মধ্যে উড়ে যাঙ্গে বাতাসে ভেসে। ডক্টর আলী আকবর লাবেরটেরিতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন একটা বল। ওঁর রিপোর্টে দেখছি প্রথমে চিটাগুড থেকে তেল জাতীয় এই পদ্ধ এন্ট্রটাক্ট্ করে নিয়ে তার মধ্যে শ্বাইপ্রেশার দিয়ে হাইক্রোজেন মলিকিউল তুলে নিয়ে বয়লিং পয়েন্ট পনেরো ডিগ্রী সেডিগ্রেট করে দেয়া হয়েছে। একে ডিহাইডোজেনেশন বলে। বয়লিং পয়েন্ট যদি অতথানি নিচু করে দেয়া যায় তাহলে এ ধরনের যে কোন জিনিস মিনিমাম আটমসফেরিক টেম্পারেচারেও এভাপোরেট করবে। উড়ে যাবে বাতাসে স্পিরিটের মত।

'কিন্তু এতে লাভ কি হবে ভাবতেবং'

'সেটাই তো প্রশ্ন। হিসেব করে দেখা গেছে। যে হারে প্রাণ্টিক ফিউজটা ক্ষয হচ্ছে তাতে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ভোর সাডে তিনটের ফাটবে টাইম বয়। প্রতোকটা বোমাই একসঙ্গে ফাটবে বলে ধাকাা করে নেয়া অসঙ্গত হবে না। এখন **७३ विराम् मिर्ट्स यान आजा भूर्व-भाकिस्तारम्ब जीमाना वदावत्र यार उपरा मारा यान** তাহলে কি এমন সবিধা হতে পারে ভারতেরং ডট্টর আকবর সমাধান দিক্তেন-পঙ্গপাল।

'পঙ্গপান।' রানার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল একটা। একসঙ্গে দ্রুত অনেকজনো চিন্তা খেলে গেল মাধার মধো। একটা ভয়ছর সম্ভাবনা উকি দিল ওর মনের কোণে। হতেও তো পারে, ওদের দারা অসম্ভব কি?

ইন্টারকমে গোলাম সারওয়ারের গলা লোনা গেল।

'ডঙ্গর আলী আকবর, সারে।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আর নাসরীনকে বলো, যেন নিজ হাতে তিন কাপ কফি ব্যনিয়ে পাঠিয়ে দেয় আমার কামরায়।

চট করে একবার রাহাত খানের দিকে চেয়ে নিয়ে মদু হাসল রানা। মধ্যবয়সী এক ডদ্রলোক প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতর। উঠে দাঁডিয়ে সাদরে ডেকে বসালেন তাকে ব্যহাত খান। ফৰ্সা গায়ের কঙ্ক, খয়েরি চোখের মণি। ছিমছাম, পরিছার পরিচ্ছম বিলেতি ছাটের নীল স্মৃট। প্রশন্ত কপালে প্রতিভার ছাপ। রানার পাশের চেয়ারটা ছেড়ে বসলেন ডক্টর আলী আকবর। হাতের অ্যাটাচি কেসটা রাখলেন খালি চেয়ারের ওপর। পরিচয় করিয়ে দিলেন রাহাত খান।

আমি রানাকে সমন্ত ব্যাপার মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। ও যাচ্ছে আমাদের তরফ খেকে টিটাগড়ে। রানা আমাকে জিজ্ঞেন করছিল ওই সেউ থেকে

আপনি পঙ্গপালের কথা মনে করলেন কেন। আপনিই বরং ব্যিয়ে দিন। 'এটা খুব সাধারণ কথা। এই গদ্ধ লোকাস্টকে আকর্ষণ করে, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। পথিবীর বিভিন্ন জায়দায় বড বড বিসার্চ সেন্টারে পঙ্গপাল ধ্বংস করবার জন্যে লোকান্টিসাইড তৈরি হচ্ছে এবং এই সেউ-এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গদ্ধের সঙ্গে পঙ্গপাল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

'কিন্তু,' রাহাত খান সূত্রটা ধরলেন কথার, 'দেখা খাছে লোকাস্টিসাইডের কোন চিহ্নও নেই, ৩ধু গদ্ধটাই ছড়াতে চাইছে ওরা আমানের আকাশে বাতাসে। তার মানে কি হতে পারে? একটাই অর্থ আপাতত মনে আসছে: ওরা সীমান্ত থেকে পঙ্গপাল ছাডবে ওই দিন। বিনা যদ্ধেই আমাদের এই কম্বি-প্রধান দেশটা ধ্বংস করে দেবে। তাই নাহ'

'সত্যিকার কোন ফতি করবার মত অত পঙ্গপাল পাবে কোথায় ওরাং' জিজেস করল রানা।

'আমার কাছেও ব্যাপারটা খুবই অবান্তব বলে মনে হয়েছে, মি. খান।' বললেন ডষ্টর আলী আক্বর। 'যদিও আমি একে সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না. তব সারাদিন ছটফট করেছি দুশ্চিন্তায়, এবং শেষ পর্যস্ত কাল সারা রাত পরিশ্রম করে একটা সলিউশন তৈরি করেছি। স্প্রে-গানে ভরে এনেছি সেটা। যদি সত্যিই ওবানে গিয়ে দেখেন পঙ্গপালের কারবার, তাহলে এই সনিউপনটা স্প্রে করে আসবেন।' আটাটি কেস থেকে একটা কৌটা বের করে সমতে টেরিলের ওপর বাখলেন তিনি।

'কি আছে এতে?'

'प्रतातिकिसाप ।'

কফি এন। চুপচাপ কফি খেলেন, তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে

দাড়ালেন ড্ক্টর আকবর।

'এটা দিতেই এসেছিলাম ৷ পরে আরও আলাপ হবে, একুণি আমার একটা ক্লাস আছে. আব্ব আদি ৷'

আপনি কি ইউনিভারসিটিতে এখনও আছেন?' জিজেস করেন বাহাত খান। 'তা ঠিক নেই, পুরানো অভ্যেস, বুঝলেন না? এক-আখটা ক্লাস নিই। আচ্ছা আমি।'

ব্যক্ত-সমন্ত প্রষ্কেসর বেরিয়ে গেলেন। ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন রাহাত খান। বললেন, 'অন্তুড মানুষ। জীবনে ছুটি কাকে বলে জানেন না। এই রকম আরও কিছু নোক থাকা দরকার ছিল আমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।'

আক্রন কাপ নিতে এল। এক চমকে কফি শেষ করে আবার কাজের কথায়

ফিরে গেলেন রাহাত খান

াবংশ গোনেশ বাংশ এই, আমাদের দেশে ভারতীয় প্রক্রবনের তৎপরতা লক্ষ করা 
যাছে; কিন্তু আসন্ত উদেশ্য সঠিক জানা যাছে না। অনুনানের ওপর নির্ভত্ত করতে 
বছে করিছে ন কান্তেই তোমাদের দেশে বছে টিটাগড়। দুই বর্গ মহিল স্বাহ্মল 
জোড়া ওদের দেই নিশ্বিক এলাকায় কুবতে ববে তোমাব। প্রথম কান্ত ওদের হাতে 
ধরা না পড়া। কার্ব্য, ভারলে নিতিত মুড়া। দিন্তীয়া কান্ত, নাতানিতাই থবা কি 
করহে ওখানে, কি ওদের ভবিষয়ে প্লান ইতানি জেনে আনা। কিছুতেই একা কিছু 
করবার চেষ্টা কোরো না। একটা গোটা রাষ্ট্রের বিক্তক্ষে একা তোমার কিছুই করবার 
নেই। ছতিকর বিক্তু দেখনে আমারা অন ব্যব্যন্থ প্রথমণ করব।

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তবে?'

আর যাদ ধরা শঙ্ যাহ, তবে? 'বীরের মত যদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ কোরো।'

'কোন রকম সাহায্যের বাবস্থা থাকছে না?'

'না। আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।'

'কিন্তা ওদের আড্ডার ডেতর আমি ঢকর কেমন করেগ'

পত্ৰ এনে স্বান্ত্য এতেও আনুষ্ঠা কৰে বলি বলো? পুৰস্থা বুন্ধে ব্যবস্থা গ্ৰহণ করবে পুমি নিন্ধা বুন্ধি-বিবেচনা মত। ওই যে, ওদের একটা মেয়ে স্পাই -- কি যেন নাম--ত, মিনা দেন। যাৰ ছলে এতিংলা স্বান্তালী লোককে পুরুহারা করবে তৃমি-তার সক্ষে তো তোমার পুর, মানে (বাম হাতের মধ্যমা নিয়ে ভান চোখের নিচটা একটু চুন্ধক নিন্দেন গ্রাহাত আন), বেশ খানিকটা অপ্তরঙ্গতা হয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন সকম সাহাত্যেও আপা আছে?

'না, স্যার। ও একট অন্য ধরনের মেয়ে। মানে,…'

আহ্বা, আহ্বা, ও কৈমন মেয়ে আমাত্ত না জাননেও চলবে। এদিকে ইয়ং টাইগাৰসের পিতৃদেবরা আমাত্ত মাথা চিবিয়ে খাবাত চেষ্টা কৰছে। উচু মহলটা ডোলপাড় করে ফেলেফ্ এবেৰাবে। মহা ঝামেলায় শক্তেছি। আৰু, সেইদিন যদি গুডেছ্কা মিশনের দলটাকে ধরতে পারতে, তবে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

130

'ভোরে উঠে দেশছি ডাকবাংলো সাফ। নদীপথে পার হয়ে গেছে।' 'তোমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল ,' অসমর্থন-সচক মাধা নাডলেন রাহাত

খান।

এরপর অপারেশন গুডউইল সম্পর্কে আলোচনা হলো। কয়েকটা ম্যাপ একে রাহাত খান কিসব বোঝানেল রানাকে। সব রকম সন্তাবনাই বৃটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর এক সময় আন্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা সে মর আক।

্বাহাত খানের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে বসল রানা চিন্তিত

মধে। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে ভবিষাৎ কাজগুলো।

'কি ব্যাপার? বড় সাহেব মেরেছে নাকি?' নাসরীন রেহানা সামনে এসে দাঁডাল।

মেরেছে মানে? একেবারে খুন করে ফেলেছে। কাল খবরের কাগজে দেখবে।'

'বঝলাম না ।'

ত্ৰীখন বুঝে কাজ নেই। কাল কাগজ হাতে নিয়েই বুঝতে পারবে। এখন এই চিঠিটা নিম্নে নাভানা ট্রেডার্সে চলে যাও তো সোজা। ওদের শো-ক্রম থেকে যে ক্রডটা তোমার পছল হয় সেইরভের একটা করোনা নিয়ে চলে এসো। এখন থেকে টয়োটা গাড়ি চালাতে হবে আমার। যাও নিয়ে এসো গাড়িটা।

টিয়োটা করোনা?' দই চোখ কপালে তলন রেহানা।

হ্যা হ্যা, করোনা। কানে কম লোনো নাকি? যাও ভাগো। আমার মেজা<del>র</del> এখন তিন-চার রকম হয়ে আছে। খাঁটিয়ো না আমাকে।

'ওরেব্যাপৃস্!' কেটে পড়ল রেহানা । গভীর চিন্তায় ভবে গেল মাসুদ রানা ।

গ্রীন রোডের একটা ছোট্ট মোটর ওয়ার্কশপের সামনে ঘ্যাঁচ করে বেক কষে ধামল লুকেল গ্রীন মেটালিক কালারের একখানা আনকোরা নতুন টয়োটা সিডান। সামনে-

পিছনে ON TEST লাগানো )

'এ যে দেখছি নতুন গাড়ি। কোন বন্ধুর বুঝি?' করোনাটার দিকে একবার চেয়েই ঔৎসুকা হারিয়ে ফেলল এনামূল হকের পাকা চোখ। অন্য কথায় চলে দেন সে।

'আপনার জাভয়ারের পিন্টন রিং চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর ধোঁয়া নেই। ট্যাপ্সেট আর ডিসট্রিবিউটার এবার ঠিকমত অ্যাডজান্ট হয়েছে, খেয়ান করেছেন?' জাওয়ারের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। ফণ্টা দেড়েক পর নিজ হাতে ধাংস করতে হবে ওর একান্ত প্রিয় গাড়িটা। খবরটা জানতে পারনে রানার মতই জায়াত পেত এনামল হক।

'গাড়িটা বন্ধুর নয়। আমরে। এখন থেকে এটাই চালাতে হবে আমাকে।

জাতয়ার বাদ।

'জাতমার বাদ? অভয়ার ছেড়ে এই গাড়ি চালাবেন আপনি?' তাজ্জব হয়ে গেল হক সাহেব।

হাা। ওপরওয়ালার হকুম। তাই আপনার কাছে এটা নিয়ে এলাম। একটু মানুষ

করে দিতে হবে।'

'তা করা থাবে, কিন্তু ভাওয়ারটা—ছি ছি ছি। আছা যাই হোক, কি আর করা।' গলাটা হঠাৎ উচু করে হাঁক ছাড়ল হক সাবেব, 'ও পিচি, দিলু মিঞাকে বল মাসুন সাবেব এসেছেন, ফাসকেলাস করে ডালপুরি আর চা। তাড়াতাড়ি করতে বলিস, বাবা।'

একটা চেমার হক সাহেবের খুব কাছে টেনে নিমে বসল রানা। তারপর মাড়ের ওপর দিয়ে বড়ো আঙ্জে করোনাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'এগুলো বোধহয়

ঘটায় আশি-পঢ়াশি করে। নাগ

'হাঁ। তা ওইবকমই। এব বেশি আব কি আশা কবেন?'

'কমপক্ষে একশো তিরিশ। পারবেনগ'

'পারব না কেন? একট সময় সাগবে। নতুন গাড়ি, মাত্র শো-রূপ থেকে বের করেছেন, ক'দিন চালান, তারপর এক সময়—'

নতুন গাড়ির মোহ আমার নেই, হক সাহেব, আপনি ভাল করেই জানেন। তাছাড়া আগামী কয়েকদিন আমি ঢাকার বাইবে যাছি। এটা আমি এবনই এখানে ছেডে ট্যাক্সিডে ফিবৰ বাসায়। ফিবে এসে কমন্ত্রিট চাই। কি কি কদলাতে হবেহ'

'কিচ্ছু বৃষ্ণতে পারছি না হক সাহেব,' আর সহ্য করতে পারল না রানা। 'এবং বৃষ্ণবার কিছুমান আগ্রহও নেই। এসব আপনি বৃষ্ণলেই চলবে। স্পীত কত পাচ্ছি গুধু স্টোই বলেন, মশাই।'

ু 'তা কমপক্ষে হানড়েড টোয়েনটি তো বটেই। ঠিক কত পাবেন বলা মুশকিল।

বেশিও হতে পারে ৷

'বাস. তাহলেই খশি। কিন্তু হবে তোগ'

'হবে না কেন, বিদেশে হরদম হচ্ছে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে রকম স্পীড আর পিক-আপ চাইছেন, তাতে পেটোল কনজাম্পদন বেড়ে যাবে অনেক।'

'তা হোক। এই দশ হাজার টাকার চেক রেখে যাচ্ছি—আরও যা লাগে লাগিয়ে দেবেন। এক হুলার মধ্যে আসছি আমি।'

'আরে সে-সব আমাকে বনতে হবে না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাঞ্ছে, নিন আরম্ভ করুন।'

করুন।' রানার প্রিয় ভালুপুরি—দ্দিলুর নিজ হাতে তৈরি—আর চা শেষ করে সিগারেট

ধরাল এনামূল হস্ত। ঠিক এমনি সময় ঢুকল এসে ইন্দ্ মিএর। 'ওপ্তান', আমার গাড়িটা আবোর ফির টোরাবোল দিতাছে। ইক্জিরিসা দেইখা দিবার লাগব।' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়তেই উচ্ছলিত হয়ে উঠুল ইন্দ্ মিঞা।

আরে আপনে এইখানে, ছন্তুর: ওস্তাদের লগে জান-পয়চান আছে বুজি? হাা-হাা, জান পয়চান আছে। আয় দেখি তোর গাড়ির কি হয়েছে! ধযকের সুরে বলন হক। তারপর তিনজন এসে দাড়ান ট্যাক্সির সামনে। 'দে, স্টার্ট দে

সূত্রে বনল হক। তারপর তেনজন এসে দাড়াল ঢ্যাক্সর সামনে। 'দে, 'ঢাঢ় দে দেখি!' ইদু মিঞা স্টার্ট দিল কিন্তু কোন ট্রাবল পাওয়া পেল না। রানা একট অবাক

হলো।

"মাটা শক্ষতান, এই বাস্তা দিয়ে খখনই যাবে, নেমে এসে এবৰুম বিবক্ত করবে। কিছু না, ঠিক আছে গাড়ি।' রানার দিকে চয়ে বলল, 'এটা ওর একটা বাতিক হয়ে দাড়িয়েছে, এই পথে যেতে একবার থামা চাই।'

'आरत मा मा, अलाम। आनटमदत्र एमश्रत्महे हामात्र टिवायन यात्र भी।'

হাসে ইদু মিঞা। আহেন হজুর, কোন্ দিকে যাইবেনং' রানাকে ডাক্ল এবার সে।

<sup>'</sup>তোমার গাড়িতে উঠব না i'

কেলো তজর, ঝাদ্দবি হইছে কোনং

'না। ভাড়া না নিলে তোমার গাড়িতে আর ওঠা যাবে না।'

'কি কন, হছুর। বারার লগে জি? দিলে নিবেন, না দিলে না দিবেন। মাগার বেইনসাফ দিবার পারবেন না। পুরানা পদ্টন থেইকা এয়ারপোর্ট—ছাচ কইরা বিশটা ট্যাকা বাইর কইরা দিলেন। পাচ ট্যাকা বি কেরায়া অহে না। বেইমান পাইছেন আমাবে?'

'আর এদিক-ওদিক যে ঘরলেং' গাড়িতে উঠে বঙ্গে বলল রানা।

'গুরলাম তো বেহুদা, ছজুর। আপনে বি চুপ থাকলেন। আই বি, লাগছে মনে কইরা খামাখা লৌর পারনাম।' গাড়ি ছেড়ে দিল ইদু মিঞা। রানা হাত নাড়ল এনায়ল হকেব দিকে।

'মতিঝিল। ইন্টারন্যাশনাল টেডিং করপোরেশন।' কথার খেই ধরে আবার আরম্ভ করল ইদ মিঞা।

'উই হালার পিছে লাগছিলাম আমি এরারপোর্ট থেইকা, দেখি হালায় যায় কই। আই বি. না কচ উইটা। ভাগতে ভাগতে একেরে রমনা পার্ক। গাড়ি ফালায়া গেল গা হালায়। আফি…'

'আন্ধ রাত তিনটের সময় আমার বাসায় আসতে পারবেগ' 'পাকুম না কেলেগা? মাহাজনের গাড়ি তো না, আপনা গাড়ি।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ন রানা সাততনা বাড়িটার মধ্যে। ভাবন ভোর ব্রাতে ইদু মিঞাকে বলে দেবে যেন আগামী কাল একবার এনামূল হকের সঙ্গে দেখা করে দুপুরের দিকে। নিভয়ই এনামূল হক ওকে রানার মৃত্যু-সংবাদ দেবে—তারপর অবার্ক ইয়ে খনবে ভোর রাতে রানার ঢাকা ত্যাগের কথা। ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চেপে যাবে হক সাহেব। কাজ বন্ধ করবে না করোনার। ক'দিন পর ঢাকায ফিরে তৈরি গাড়ি পাবে সে।

#### নয়

৩ সেন্টেম্বর, ১৯৬৫

রেঙ্গনে দুই ঘণ্টা থামতে হবে। পি.আই.এ.-র দৌড় ওই পর্যন্তই। এরপর বিওএসি-তৈ যেতে হবে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ককযাত্রীরা বেশির ভাগই বেরিয়ে পডল ভোরের রেঙ্গন দেখতে। একা রানা বসে থাকন প্যাসেঞ্জারস লাউঞে। ঢাকা এয়ারপোর্টে কৈনা আন্তকের বাংলা কাগন্তটা খুলল যাসুদ রানা। এতক্ষণ প্লেনে ওটা ভান্ত করে নিয়ে বসেছিল, খুলতে সাহস হয়নি, পাছে কেট চিনে ফেলে।

খবরের কাগজে পরিষ্কার উঠেছে ছবিটা প্রথম প্রায়। ডাঙাচোরা জাওয়ার গাড়িটার দুমড়ানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে রানার দৈহের অর্থাংশ। রক্তে (লাল कालिएउ) रेजरन रंगरङ् कथान, गान, सामात धकाश्य। किस रहना गारक वानारक। চেডিং—'সডক দর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্য ।' নিচে লেখা:

(নিজম সংবাদদাতা)

গতকল্য বহস্পতিবার বৈকাল সাডে-ছয়টায় চন্দ্রার নিকট, গাছের সহিত ধাকা খাইয়া একটি জাণ্ডয়ার গাড়ি, ই. বি. এ. ৪৭৮৪, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া চালক ঘটনাস্থলেই নিংত হইয়াছেন। বৈপরোয়া গতিতে গাড়িটি ঢাকা হইতে আসিতেছিল। পথের উপর ক্রীড়া রত দইটি বালককে ব্ৰহ্মা করতে গিয়া ডান দিকে কাটিয়া গাডিটি একটি গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া চরুমার হইয়া

যায়। নিহত চালক জনাব মাসুদ রানা ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের স্যানেজার ছিলেন। ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

একটা নীর্থাসা ছেণ্ডে বানা ভাকা মর্চাই যদি ওর মৃত্যু ঘটত তাহকেও ঠিক এমনি নিক্তাণ ভাষায় লাইন কটা নেকা হও। তাককর ভূবে যেত স্বাই ওর কথা। নকুন কতুন মানুষ আসত এই পৃথিবীতে—চেউয়ের পর চেউ আসত বতুন কেনুনে—হাজার হাজার বহুক গার হয়ে হেত। তেথানি চাল উঠত আকালে দুন্দ্রিটাকে দুন্ধু আলোম মায়ায়র করে দিয়ে, তেথান সাগার দুনত আবেশ্যে, মাতাল দুন্দ্রিটাকে দুন্ধু আলোম মায়ায়র করে দিয়ে, তেখান সাগার দুনত আবেশ্যে, মাতাল এই তুনন, বিনানে করে কুলিয়ে বিলত আমি ভালানি, ভালানি এই সুক্রাই বাইনে গার বিশ্ব করিব করিব করিব করিব করিব করে করিব করে করে করে করে করে করে স্বামার মাতালানি এই সুক্রাই বাইনাকে গার বিলাল সৈতি হারিয়ে যেত রানার মতন কালের অতবে। মানুহের জীনবাটা গ্রী!

নামুখ্যৰ অখনা অংশ মাখাটা একবাৰ ঝাকিয়ে নিয়ে এসৰ বাজে ডিন্তা দূব কৰে দিল মাসুদ রানা। মতজ্বল হোঁচে আছে অন্তত ডতজ্প তো সে ৰেজ্যখীন। তাৰ ইচ্ছের ঘোড়া যেদিক পুলি হোঁচাতে গলে—কাল-মহাকালের খোড়াই পরোয়া করে সে! তারদার যা হবার হোঁক নাটে কে মানা করতে গেছে।

লাগাও ৱেকফান্ট । তারপর আবার প্রেন । পাহাড পর্বত পেরিয়ে ব্যাঙ্কক ।

ব্যাছকে কান্টমন চেকিং শেষ হতেই বেবিয়ে এল বানা। মৃদু হেলে ভাবন, ওর আটিটি কেনটা দেখলেই বয়েছিল কান্ধ। পঞ্চাশটা একশো জনারের কড়কড়ে নেট ছিল একটা চোরা পকেটে। কাউকে না জানিয়ে এগুলো এনেছে নে হয়েম ডেলিডারি ছিয়ে এক বন্ধর জন্মে কিছু শবের জিনিস কিনে পাঠাবে বলে।

মিন্টার মাসুদ রানা?' গগলস অ্যাটা এক ডয়েমহিলা কাছে এসে দাঁড়াল। বয়স ছাব্দিশ সাতাশ হবে। গায়ের রঙ রীতিমত ফর্সা। চমংকার স্বাস্থ্য। বোধহয় অ্যাংলো-থাই হবে। নাক মুখের চেহারা অপূর্ব বলা যাবে না। চীনা টাইপ। কিন্তু

চমংকার একপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি।

'ইয়েস।' 'দিস ইজ ক্যাথি ডেভন। গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু।'

'গ্লাড ট মিট ইয়,' উত্তর দিল রানা।

আপনার জনো গাড়ি তৈরি। আসুন আমার সঙ্গে। রিন্টল হোটেলে আপনার জন্যে রম রিজার্ড করা আছে। মি. ক্রিয়াং শ্রীসানান জরুবী কাজে সায়গন গেছেন। আমার ওপর আপনার ভার পড়েছে। আশা করি প্লেনে সময়টা ভালই কেটেছে।

আমার ওপর আশার ভার শংড়হে। আশা কার হোনে পমরটা ভালহ কেটেছে। 'নাই। বুব খারাপ: পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আসবার সময় এত বাস্প করেছে যে মাথাটা ঘুরছে এখনও। ভাবছি পায়ে হেটে দেশে ফিরব i'

'আপনার দুর্ভাগ্য। আজু বোধহয় আবহাওয়া কিছু গোলমাল করেছে। সাধারণত এমন অনুযোগ শোনা যায় না।'

একটা স্যাও বীজ কালারের এইট-ফিফটি ফিয়াট দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভিং সীটে

বুসে ভেতর বেকে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল ক্যাথি ডেভন। ছোটথাটো টু-ভোর গাড়িটা বেশ পছন্দ হলো রানার। উঠে বঙ্গল পাশের সীটে। গাড়ির ওই সীটিটাকে ডেটাট বলে—কোন এক আমেরিকান ম্যাগান্তিনে পড়েছিল। একটু মুচকে হাঙ্গল রানা।

পাকা হাত মেয়েটিব। যখন ভান দিকে মোড় যুববে তখন ঠিক ভানদিকেই সিন্যাল দিছে; বেগিকভাগ মেয়ে ড্ৰাইভাৱের মত বাঁয়ে সিণ্যাল দিয়ে ভাইনে যুবহে না ৰাজধিই নিচিত্ত মনে একিক-এপিক চাইতে চাইতে চলাৰ নানা। গীচ দানা ৱাড়া দিয়ে বেশ কয়েক মাইল দিয়ে শহরে চুকল গাড়ি। একেবারে বাংলাদেশের মত দেশটা। কিন্তু অনেক ফ্রন্ড আধানকার জীবন-মানা। শহরের মধ্যে অনুখা বাল—কলে, অনুখা বাংলাড়া। প্রচুর আমেরিকান মুখ দেখা গোল। সহজ্ঞ সাবলীল ভঙ্গিতে এটা ওটা চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চলল ক্যাথি ভেল। চারতলা বিশ্বল

বিকেলে সামান্তৰ মেত শাপ মান এসে আপনার চেহারা পাকৌ নিয়ে ফটো তুলে নিয়ে যাবে। মি. ক্রিয়াং শ্রীপানন সব ব্যবস্থা করে গেছেন। কাল আপনার নুবুন পাসলোটি পেয়ে যাবেন দানীর ভেতর। আপনি আপনার বারে বিয়া নিন। টেলিফোন আছে, যা লাগবে-ক্রম-সার্ভিলে বলে দেবেন, সোজা আপনার যরে চলে আসার।'

'দুপুরের লাঞ্চটা কোধায় সারা যায় বলুন তো? আসুন না এক সঙ্গেই লাঞ্চ করা

যাক? রীনা কল। একটু ইতন্তত করে ক্যাখি কলল, 'ঠিক আছে। আমি ক'টা কাজ সেরে চলে আগছি দুটা বানেতেন মধো।'

ক্যাবি ভেডন চলে যেতেই বানা মান সেরে নিন। ইজি চেয়ারে হয়ে এক কাপ কৃষি অর্ডার দিয়ে আবার বাংলা কাপজটা কুল। চুরি, নুশংস ভাবে গ্রীপুত্র হত্যা, মোহামেডান শাটিংএর ৩০ গোনে ক্ষালাও, চিন্তাক্ষ্ণ সৈনাধ্যক গুলিতে তিনটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত, প্রেসিডেন্টের পিতি প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শেব করে বিজ্ঞাপনতলোর ওপর কিছুম্বন চোৰ বুলিয়ে আর একবার নিজের মৃত্যু-সংবাদটা পক্তা। বাসিপেন ওর।

এনামূল হক লিচাই এতজগে ইদ্ বিয়ার কাছ খেলে বরুর পেয়ে টয়োটা করার কাজ তক করে দিয়েছে। রাহাত খাল মোটা হাতালা চুক্ট ধরিরে কাজে মো। বেহানা বালার অবর্তমানে বালার সহকর্মী জাহেল ইক্বালের ডিক্টেশল লিখছে দুট হাটেও। পলাতক কবীর চৌধুবীর মদটা খারাপ হয়ে যাবে নিজ হাতে রালাকে শেষ করতে পারল না বলে। চিটাগাং-এর আবদুল হাই, কৃষ্টিয়ার সোহেল এর চমকে উঠতে। ভাবাংশ—আহা, ঝাটা নেবাত খারাপ লোক ছিল না। জয়ার মৈত্র ঠোটোর কোশের যা চেটে নিয়ে হাসবে তার বীভৎস হাসি। আর মিত্রাং দুংব পাবে? খারি সক্র

মিত্রার মনের অবস্থাটা ঠিক কল্পনা করতে পারল না রানা। ওর জটিন মনের মধ্যে রানার জন্যে কতথানি দুর্কনতা আছে তা জানা সম্ভব হয়নি রানার পক্ষে। দেশ-প্রেম ওর কাছে অনেক বড়। হিন্দসমান্ত সংস্কারের প্রতি গভীর অনরক্তি অর্থচ ডান লেগেছে এক বিদেশী মুদলমানকে। রানার মৃত্যু সংবাদে হয়তো মিত্রা হাঁক ছেড়ে বেচে যাবে। নিজের দেশ, নিজ আত্মীয়স্কল, সমাজ, এতদিনকার মজ্জাগত সংস্কার, সব ত্যাগ করে নতুন জীবনে ঝাঁপ দেয়ার হল্ম থেকে তো অন্তত মৃক্তি পেল।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রানা ভাবন মানুষের কাঞ্চ না থাকলে বোধহয় এসব বেহদা চিন্তা মাখার মধ্যে কিনবিল করে। সে এসব কি ভাবছে? জানালার ধারে দাভিয়ে বাজার দিকে চেয়ে রইল সে আনমনে।

'ব্যাক গিয়ারটা কোন দিকে?' ড্রাইভিং সীটের নিচে লিভারটা ডান দিকে চাপ দিয়ে সীটো কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিয়ে ক্রিজেন কবল বানা।

'জন্যান্য গিয়ার জানেন তো? ব্যাক হচ্ছে চেপে নিচু করে ফোর্থ গিয়ার।' সা করে বেরিয়ে গেল রানা হোটেল থেকে ক্যাবি ডেডনকে নিয়ে।

না করে বোররে গেল রানা হোটেল বেকে কানে তেভককে নারে। 'লাফের আগে আমি একটু বাসা হয়ে যেতে চাই । বাড়ির কাউকে বলা হয়নি, ওরা অপেক্ষা করবে । দু'মিনিট লাগবে আমার।' লক্ষা পেল ক্যাথি একট।

তাত কি আছে—চনুন না। আপনি ৩ধু ডাইনে-বামে বলে দেবেন। বাড়িতে টেলিফোন নেই বৃঝিং'

'না, এখন আর নেই। এখন আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি।'

'গাড়িটা আপনার না?'

আমার হবে কেন? অফিসের। আমার হলে তো এক্ষুণি বেচে দিতাম।' 'কেনং'

চট কৰে অন্য কথায় চলে গেল কাৰি। বানা বুখল বাকিগত প্ৰশ্ন কৰা ঠিক হয়নি। গাঁচ মিন্টি গৱ একটা সক্ষ গলিব ভিতৰ চুকল গাড়িটা। একটা পুৰালো ইট বেৰ কৰা, প্লান্টাৰ ক্ষেপ পঢ়া বাড়িব সামনে থাফা গাড়ি। বাবাৰ নাপে কল ফেৰে পানি নেবাৰ জন্যে লাইন নেগে গেছে। বালতি-হাতে একটা ছোট্ট অৰ্ধ-উলক যেয়েকে ইংরেজিতে জিজেস করল ক্যাথি, 'বাবা কি করছে বেং মেজাজ কি কজ্ঞা?'

'এই রকম।' চোধ মুখ পাকিয়ে একটা ভঙ্গি করে খিলখিল করে বেংস উঠল মেয়েটি। তারপর অবাক, বিকারিত চোখে রানাকে দেখতে থাকল। অপলক দৃষ্টি। 'আমার বোন,' বুলল ক্যাধি রানাকে। 'আপনি গাড়িতে বসুন এই

'আমার বোন,' বলন ক্যাথি রানাকে। 'আপনি গাড়িতে বসুন এ ইলেকট্রোম্যানটা ছেড়ে দিয়ে, আমি একুণি আসছি।'

'অপিনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন নাং'

একট ইতন্তত করন ক্যাথি, তারপর ডাকন।

নোংরা ঘর। মেঝেটা খাওয়া খাওয়া। খুবই সস্তা দরের কয়েকটা কাঠের চেয়ার, তাও আবার কোনটার হাতল ডাঙা, কোনটার পা মচকানো। একটা ময়লা পর্না ঝলতে দরজায়।

ইঠাৎ সেই দরজা দিয়ে একটা ইনভ্যালিভ চেয়ারে বসে এক হাতে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে একলন বৃদ্ধ এনে চুকল ঘনে। ক্যাবি পরিচয় কবিয়ে দিল বাবার লকে। এক ফোটা হাসি নেই বৃদ্ধের মুখে। গন্তীর মুখে তীক্ষ্ণ দুটো সম্পূর্ণ চোষ মেনে আপাদায়ত্তক লক করন বৃদ্ধ রানাকে। রানার পরিচয় যে যে একবিন্দু বিশ্বাস করন না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অমন্তি লাগছে রানার: ক্যাথি বলন, 'আমরা দুপুরে বাইবে খান্দি আন্ত: তাই বলতে এলাম।'

হুঠাৎ বৃদ্ধ পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজেস করন ক্যাধিকে, 'এতক্ষণ এই লোকটার

সঙ্গে ছিলে তুমি? একে চেনো তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

চমকে উঠন রানা। ফ্যাকাসে ইয়ে গেল ক্যাথি ভেডনের মুখ। ওধু বলন, 'বাবা'

'ন্যাৰামী কোৱো না। তেবেছ আমি কিছু টেব পাই না? পদ্ধতান মেয়ে। বিয়েব জনে পাগল হয়ে উঠেছ! বাপ-মা-ভাই-বোন কিছু না? দূব ছ তুই আমার বাড়ি থেকে। তোৱ টাকা না কৈকে চলবে আমার। এবার বানার দিকে অমি-দৃষ্টি ফেলন বৃদ্ধ, আর তুমি হাবামজাদা, দাঁড়িয়ে পিটিয়ে কি দেশছ? জামই হতে এলেছ? মনে করেছ কোনে বাবিয়ে দুই গানে দৃষ্ট পান সুষ্টান কালনিক কোনাই হতে এলেছ আমাই কোনাই কোনাই কাল কোনাই কোনাই কাল কোনাই কোনাই কাল কোন

দুই হাতে চোৰ ঢেকে কেঁদে ফেৰুল কাৰি। এমন সময় একজন শ্ৰৌঢ়া ধাই তন্তমহিলা মহে চুক্ত । হানা একং কাৰিব দিকে এক মাত্ৰত চহোই বাগালকাট আঁচ কৰে নিয়ে কৰু, আই, আবাৰ তুমি বাইবের খতে একেং ই'-বালালক চেয়াকাট ঠোল গাপের মহে নিতে নিতে বানার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে কিছু অন করাকান য়া দি—'

রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চনল বুড়ো চিংকার করে বলছে, 'সবাই জোন্ডোর, সব শয়তানা: আমি এদের চিনি না মনে করেছং এবন আমানের কি অবস্থা হবেং বিয়ে করনে আর টাকা দেবে ক্যাথিং— শাটাট তেওে গোন কাদতে আরম্ভ করল বৃদ্ধ। 'এত বন্ধ সংসাত দিয়ে এবার পানিতে জাসলাম বে…'

অও বড় গংনার লয়ে অবার শানিতে জানলান হেং । মহিলার কন্টবর শোনা গেল, 'চুপ করো: আহ চুপ করো তো, লস্বী। ক্যাথি বিয়ে করছে কে বললে তোমাকে? ছি ছি, এই ডমুলোকের সামনে তুমি মেয়েটাকে কত বঙ অপমান করলে বলো তো!'

'ভদ্দোরনোক! উহ। পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। সে আবার ডদ্দোরনোক

নাজতে এনেছে…' রুমানে চোখ মুছে নিয়ে ক্যাথি বল্ল, 'মাফ করবেন, মি, রানা। আপনি

গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি মাকে বলেই চলে আসহি।' হতবাক রানা গাড়িতে গিয়ে বসল। ঠিক দ'মিনিটেই চলে এল ক্যাখি। লাবন

লয়াং রোডের রেইনবো হোটেলে ইংলিশ লাফ অর্ডার দিল রানা।

ুর্পের মধ্যে গোল মরিচের ওড়ো ফেলতে ফেলতে রানা বলন, 'আপনার বাবার এই অবস্থা কতদিন ধরে?'

'কি অবস্থা?'

'এই, মানে, একট অপ্রকৃতিস্থতা…'

'আমার কাবা পাণন নর্ন: উনি ভূগছেন সন্দেহ রোগে। আর এই রোগও আরস্ত হয়েছে অন্ধনিন ধরে। পকাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় ওর মন্ত ব্যবসা বন্ধু-বাদ্ধব, পার্টনার আর কর্মচারীরা মিলে উচ্ছয়ে দিয়েছে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেন বাজারে। সেই খেকে সবাইকে সন্দেহ করতে আরক্ত করেছেন টিন। আমি আর আমার এক বোল শৈল্পকি করে সক্ষার না চালানে সাইই লা বেয়া মারা মারে তোই ওর সন্দেহ আমরা নিজের সুখের জনে। আর্থপরের মত বিয়ে করে ফেলব, এবং কংযারে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। বাত কময় এ অবস্থা থাকে লা। প্রত্যক্ত সামের এখনে ফের চাকা খুলে দিই বাহার হাতে, বারা তথন ছেলেমানুকের মত হাউ-মাই করে কামে। বলে—তোচনে আর্মি নিংছে তবে ছোবড়া বানিয়ে ফেলি হে, লাগি। দোহাই তোচনে, আমাকে একট্ট বিধ এনে দে। আমি মরুরেই তোরা সুখে সমার বাধতে পারবি। হটাং সচকিত হয়ে ক্যাবি কলন, ছি ছি, আপনাকে এসব কি

'আমার কিন্তা তনতে বেশ লাগছে । আপনার বাবা কি এদেশের…'

'উনি আইরিশ। আমার মায়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে এখানেই সেট্ল্ করেছিলেন। তাই আমরা হয়েছি এক মিশ্র জাত। ধর্ম আমাদের ক্রিকানিটি। সমাজে স্থান নেই। সবাই 'আমালা' বলে মধু বাকায়।'

'আপনার বোনও কি চাকরি করেন?'

'না সে নৃত্য-শিল্পী। ঠিক শিল্পী বলা যায় না। নেচে টাকা উপাৰ্জন কৰে আর কি। কলকাতার প্রাণ্ড হোটেলে আছে লে এখন। নেচে যা পায় ধরুটো বেখে সব পাঠিয়ে দেয় বাবার কাছে। আসাদের বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত। এসব দঃখের কথা আপনি প্রান কি করাকেন?'

পুডিং শেষ হতেই কফি এল। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'আপনার ভবিষাৎ প্রান কি?'

ভবিষাতের চিন্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছি।

'কেন?'

'আমরা যে দীকে পড়েছি, এ থেকে বেরোতে আবও দশ বছর লাগবে। আমার বাল কত জানেন? দেবলৈ অনেক কম মনে হছ, আনলে বক্রিশ। দশ বছর পর বাল হবে বেয়ালিশ। তারপারেও কি আর কোন ভবিষ্যৎ ধাকতে পারে মেরেমানুকর? গ্লান করে লাভ আছে কোন? আমার জন্যে অনন্তকাল তো আর অপেন্ধা করতে পারবে নাউ ইবিয়ামাণ

'দশ বছর কেন?'

আমন্ত্ৰা দু'বেন সমস্ত ক্ষমাৰ গৰচেক পৰ গড়পড়তা একলো জনাৰ কৰে জমাছি প্ৰতিমানে। আড়াই বছৰে কিন ভাৱাৰ জনাৰ জমিয়েছি আমন্ত্ৰা। ফৰ্ম আৰুও বাবো ৰাজ্যৰ ক্ষমাতে পাৰৰ তৰ্থন আমানেৰ সৰ ৰূপ লোধ হয়ে যাবে। এই বাজ্যৰ ওপৰেই আমানেৰ একটা ছয়তলা বাড়ি আছে। নেটা মটগেন্ধ যুক্ত হয়ে যাবে। সে বাড়িব ভাড়াই মানে এক ৰাজ্যৰ ভলান—আমাৰ বড়লোক হয়ে যাৰ আমাৰা। কিন্তু তৰ্ধন আমানেৰ আৰু বছল প্ৰভাৱ ভলান—আমাৰ বড়লোক হয়ে যাৰ আমাৰা। কিন্তু তৰ্ধন আমানেৰ আৰু বছল প্ৰভাৱ ভলান ক্ৰাইৰ উপৰোক। কৰবাক। মান হাসি মূটে উঠৰ ক্যাহিৰ পাতলা বটাটে।

'আছ্যা এত্ৰত্বড় দায়িত্বের বোঝা ইচ্ছে করনেই তো কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সুধী হতে পারেন আপনি। কেন আপনি নিজের জীবনটা…'

'ওক্থা বলবেন না।' দুই হাতে কান ঢাৰুল ক্যাম্বি। 'ওক্থা শোনাও পাপ।

<mark>জনেকে বলেছে, এমন কি উইলিয়ামও। ডুলেও যদি করে বসি একাজ—তাইলে তার</mark> প্রায়ন্টিত্ত হবে আত্মহতা। '

'কোনও আত্মীয় স্কলন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার পাওয়া সম্ভব নয়?' 'না। সে চেটা করেছি।'

'তবে তো দেখছি আপনার সখের সব দরজা বন্ধ।'

হোটোলো দরজা তো নাম বিশ্ব নয়। বেলা অনেক হয়েছে। চলুন আপাতত ওই দরজা দিয়ে বেরোনো যাক। 'হঠাছ কিলিকা করে বেলে উঠল ক্যাট্ড। রানার মনে পড়ল ঠিক এমনি করেই হালে ক্যাট্ডিন হপ বছরে অংশ-উচল কুট বোলটা। 'এবং ধন্যবাদ। আপনাকে সব কথা বলে নিজেকে অনেক হালকা লাগছে একম।'

অব্দ। বিকেলে মেক-আপ ম্যান এসে আধ ঘটা পরিপ্রম করল রানার মুখের ওপর। তারপর আয়নার সামনে দাঁডিয়ে অন্য একটা লোককে দেখতে পেল রানা।

মোটামটি মঙ্গোলিয়ান চেহাবা দাঁডিয়েছে।

উঠিয়ে না ফোনে এই দাপ হুৱাখানেক থাকবে। তারপর প্রয়োজন হনে আরার এক পোচ বুলিয়া নেকেন। কামিকালনের শিশি। দুটো রেবে খাছি। উঠে দাড়ান লোকটা। তারপর রানার একটা ফটো তুলে নিল। 'এটা পাসপোটো ঘাবে। আপনার নাম চরোসা থিৱা। থাই আয়রন আঙ সটান ইঙাক্সিজের ম্যানেঞ্জিং জিয়েকীয়।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই এসে ঢুকল ক্যাথি ডেডন।

বাহ, চমৎকার হয়েছে। এখন তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন দেখি, আপনার জন্যে সূটকেস, জামা-কাশড়, সবকিছু নতুন করে কিনতে হবে। আপনার এই থ্যাবড়া সূটকেস চ্চেরত যাবে পাকিস্তানে।

কাপড়চোপড়, জুতো-মোজা, টাই-টাইপিন, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে সন্ধ্যার সময় ফিরুল ওরা হোটেনে। ক্যাঘি চলে যাচ্ছিল কাল দেখা হবে বলে, কিন্তু বানা প্রক্রে যেতে দিল না।

'আন্ত সন্ধেটা আমার সঙ্গে কাটাতে হবে, মিস ডেঙন। কাল দশটার পর কোঝায় আমি আর কোঝায় আপনি। জীবনে আর দেখা হবে না। আমার অনুরোধটা দয়া করে ফেলবেন না।' রানার মধে উজ্জন হাসি।

অবাক দৃষ্টিতে রানার দিকে টাইল একবার ক্যাথি। নাহ। কোন খারাপ মতলব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ডেবে রাজি হয়ে গেল। মূখে বনন, 'কিন্তু আটার বলি প্রকাত ক্ষাবন না বাজিক অবস্থা হয়ে স্কান্ত একেন

আটটার বেশি থাকতে পারব না। বাড়ির অবস্থা তো দেখেই এসেছেন। গাড়িতে উঠে রানা বল্ল, 'এখানকার সবচেয়ে নাম করা ক্যাসিনো কোনটা?

সবচেয়ে উচু স্টেকে কেলা হয় যেখানে?' ক্যাসিনো কথাটা বোধহয় বুঝল না ক্যাথি, কিন্তু উচু স্টেকে খেলার কথা খনে বুঝল জুয়া কেলার কথা হচ্ছে। বলল, 'ভায়মণ্ড হাউস।'

'কোথায় সৈটা গ'

'স্রায়োং র্যোডে। আমি ঢুকিনি কখনও ভেতরে। কেন?' 'চলন ভায়মুগু হাউসেই কাটাই আন্ত সম্মেটা।' বিরাট ক্যাসিনোর চকচকে মোজাইক করা মেঝে। এক্টি ফি দিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। চারদিকে নানান রকম খেলার ব্যবস্থা। সন্দরী থাই মেয়েদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় প্রচুর আমেরিকান বসে আছে। Chemin de fer এবং Caisse-র পাশ কাটিয়ে ওরা একটা কোণের খালি টেবিলে গিয়ে বসল। নিজের জন্যে একটা কোক এবং ক্যাথির জন্যে অরেঞ্জ স্বোয়াশ অর্ভার দিল রানা।

একট সামনে ঝকে বানা বলল, 'আমি একজন পাকা জ্য়াড়ি। খুব খারাপ লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আমার স্কোতে ভয় করছে। স্পষ্ট বুঝতৈ পারছি আজ আমার ভাগা সহায়তা করবে না। খেললে ঠিক হেরে খাব। আমাকে একট সাহায়

করবেন আপনিং'

'আমি জীবনে এসব খেলিনি। তাছাড়া এসব পছন্দও করি না। চাকরি খোয়াবার তয় না থাকনে কিছুতেই আপনার সঙ্গে এখানে ঢুকতাম না। এখন বলন, কি সাহায্য করতে হবে।' একট বিরক্তি ক্যাথির কর্ষ্ণে।

'খব সোজা খেলা। আমার হয়ে আপনাকে একট খেলতে হবে।'

'বললাম তো, আমি এসব খেলা জানি না।' 'আপনার কোন চিন্তা নেই। শিখিয়ে দেব। আমি যা বলব আপনি ৩ধ তাই করবেন। এই নিন চার হাজার ডলার। ক্ললেত খেলতে হবে আপনাকে।

বিশ্বিত ক্যাথি বলল, 'বাব্বা, এত টাকা। যদি হেরে যাই?' 'ব্যাপারটা আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলি।' নোটগুলো ক্যাথি ডেডনের হাতে দিয়ে রানা বলল, 'এই টাকা আপনাকে ধার দিচ্ছি, কারণ ধার না দিলে আমার আজ রাতের মন্দ ডাগ্যের আওতা থেকে রেহাই পাবে না টাকাগুলো। আমরা, পাকা জুয়াড়িরা, সৌভাগ্য এবং মন্দ-ভাগ্যের অদৃশ্য হাত উপলব্ধি করতে পারি এক আন্তর্য শক্তির বলে। এবং মেনে চলি। যেই ধার দিয়ে দিলাম, অমনি এই মুহর্ত থেকে ওই টাকা আমার না। বুঝেছেন? কিন্তু যাতে হেরে গেলে ওই ধার আপনাকে আবার ्नांध कवरण ना वय रमकरना **होकांहों रकाधाय कि जार**व रचनरज वरत रमहा आयि আপনাকে বলে দেব। হারলে আমার দোবে হারবেন, আপনি দায়মক। বঝতে পেরেছেন?'

'কত প্যাচ। জয়াডিদের নানান কসংস্থার থাকে জ্ঞানতাম—কিন্ত আপনার

মধ্যেও…' হাসল ক্যাথি। 'বেশ, এখন বলন কি করতে হবে।'

ঞ্চলেত টেবিলের সামনে অল্প লোকের ভিড ছিল। রানা জিজ্ঞেস করন, 'এখানকার সবচেয়ে উচ স্টেক কত?' 'আননিমিটেড। যত খুশি খেলতে পারেন।' নিরুৎসক কণ্ঠে কাঠিহাতে লোকটা

জবাব দিল।

'মিস ডেডন, টাকাণ্ডলো জুপিয়েই-এর (Croupier) কাছে দিয়ে কালোয়

'সব একসঙ্গে?' অবাক হয়ে যায় ক্যাৰি :

'হাা, সব।'

চার হাজার ডলার দেখে শিক্ষাড়া খাড়া হয়ে গেল ত্রুপিয়েই-এর। চটপট গুণে

নিয়ে আডচোখে দেখে নিল একবার রানাকে: নোটগুলো টেবিলের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চল্লিশটা লাল 'প্লেক' নিয়ে কালো ঘরে রাখন। আরও কয়েকজন অন্ত-মন্ত্র স্টেক ধরন। টেবিলের তলায় হাত ঢোকাল একবার ক্রপিয়েই, রানা বুঝন, কোখাও একটা বেল বেজে উঠল নিচয়ই ৷ যেন হাওয়ায় তেসে দুন্ধন মণ্ডা মত লোক এসে দাঁডাল টেবিলের পাশে। ঘরিয়ে দেয়া হলো থালাটা। হাতির দাঁডের ছোট্র সাদা বলটা ছটে বেডাতে লাগল থালাময়।

রানা চেয়ে দেখন ক্যাথি একদৃষ্টে চেয়ে আছে থেমে আসা থানাটার দিকে। কি

করে জানি রানা জানত, জয় অনিবার্য । মন হাসল সে।

'থারটিন। ক্লাক। লো আণ্ড অড্ ।' উঁচু গলায় বনল কাঠিধারী। উজ্জল হয়ে উঠল ক্যাখির চোখ। রানার দিকে চাইল সে। এক বস্তা লান 'পেক' ৰুমান ক্যান্তির পাশে। মোট আশিটা হলো।

'আবাব চন্ত্ৰিশটা দিন কালোয়।'

कार्ठि मित्र 'त्थ्रक'-छत्ना कारनाय वाचा कत्ना धकवाव छत्न नित्य। जावाव খেমে এল থালাটা। আশপাশে লোক জডো হতে আরম্ভ করেছে। হাতির দাঁতের বলটা এঘর শ্বঘর টপকে গিয়ে একটা ঘরে থামল।

'টোযেনটি। ব্যাক। হাই আগু ইডেন।'

বাদ্যা মেয়ের মত আনন্দে আজহারা হয়ে উঠল ক্যাথি ডেভন। অন্তত এক অনামাদিতপর্ব উত্তেজনা অনুভব করছে সে। নেশায় পেয়ে বলেছে যেন ওকে। জিজ্ঞেস করুল, 'এবারং'

'এই দানটা আমরা খেলব না,' বলল রানা। অবাক হয়ে ক্যাখি এবং ফুপিয়েই চাইল রানার দিকে। মাখা নাজন রানা। রানার ভেতর খেকে কে যেন বলে দিল

অপেকা করো।

আন্দেশাশে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এতঞ্চণ যারা দশ-বিশ ডলার খেলছিল, রানার জৈতা দেখে তারাও স্টেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ-ত্রিশ, কেউবা পঞ্চাশ। জমে উঠেছে খেলা। লোকে ভিড করতে আরম্ভ করল এই টেবিলে। আবার ঘরল থালা।

থালা থামতেই রানা দেখন ছোট্ট বলটা পড়ন গিয়ে সবুজ দুটো ঘরের একটায় :

বকের ভিতরটা ধক করে উঠল একবার। বড বাঁচা বেঁচে গেছে সে।

স্টিক-ধারী চিৎকার করে বলল, 'ডাবল জিরো।' তারুপর কালো-লাল সব ঘরের প্রেকণ্ডভোই তলে নিল টেবিল থেকে।

'এবার রেড.' রানা হাসল ক্যাথির দিকে চেয়ে।

'কত?' ডাবল জিবো দেখে ভয় ধবে গিয়েছে কাথিব। বকেব ডিডবটা ওব

কেঁপে উঠল একবার রানা যখন বলল, চল্লিশ।

বেশ লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এবার। কানাখযো হচ্ছে ওদের নিয়ে। ক্যাথির হাত থেকে প্লেকণ্ডলো নিয়ে লালে বাখন কাঠিধারী। আবার ঘরল থালা। রানা টের পেল কিছু উৎসুক চোখ লক্ষ্য করছে ওর মুখ। নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে রয়েছে থানার দিকে। কিন্তু ভিতর ভিতর একট্ উত্তেজিত না হয়ে পারল না রানা। প্রতিবারই কি ভাগা তার সহায় হবেং এইবার স্কো কি উচিত হলোং

থালাটা যখন থেমে আসতে রানা দেখল কপালের ঘাম মছতে ক্যাথি। হাত কাঁপছে তার। সেই মহর্তে আরেকবার ঘণা করন রানা জয়া খেনাটাকে। এ এক কংসিত সংক্রামক ব্যাধি

'থারটি-ফোর। রেড। হাই অ্যাণ্ড ইডেন।'

মদ ওঞ্জন উঠল আশেপাশে। লোডী দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে দেখন গুণে গুণে আশিটা লাল 'প্লেক' ক্যাথির পাশে সান্ধিয়ে দিল ক্রপিয়েই। মোট হলো একশো ষাটটা ৷

'ব্যস : চলুন,' রানা ডাকল ক্যাথিকে।

'আর খেলবৈন নাগ'

ক্যাথিকে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। যোলোটা হাজার ডলারের নোট গুণে দিল ক্যাথি দুই তিনবার করে। তারপর সেগুলো কালো ভ্যানিটি ব্যাগে পরে আবার এসে বসন বানার সঙ্গে কোণের সেই টেবিনটার। হাতের ব্যাগটা স্থতে রাখন সে টেবিলের মাঝখানে।

নিজের জনো একটা কোক আর ক্যাথির জনো আরেকটা অবেঞ্চ স্কোয়াশ

অর্ডার দিয়ে রানা বলন, 'আপনার কপানটা সত্যিই ভাল।' 'আমার কপাল মানে? ধেললেন তো আপনি—আমি তো কেবল আপনার কথা

মত কাল কবলায়। 'যাই হোক, আপনার কপালেই তো হলো। এখন আমার চার হান্ধার ডনার

শোধ করে দিন।

'সবই আছে ব্যাগে। বের করে দেবং' ব্যাগে হাত দিল ক্যাথি। 'না। সব কেনং আমার টাকা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি বেলে যা

ক্সিতেছেন-ও টাকা আপনার। আমাকে দেবেন কেন?' অবাক হয়ে রানার চোখের দিকে চাইল ক্যাম্বি ডেডন। ঠোঁট দটো ফাঁক হয়ে গেছে—চোখ দটো বিস্ফারিত। কথাগুলো যেন ঠিক বঝতে পারন না সে। বারো হাজার ডলার।

এ কী সম্ভব? বলল, 'যাহ, ঠাট্টা করছেন!' 'ঠাট্টা নয়, সতিয়। বারো হাজার ডলার দরকার বলছিলেন না? সেই বারো

হাজার আজ নিজেই উপার্জন করে নিলেন আপনি।

বিশ্মিত: বিমাট ক্যাথি ধীরে ধীরে বঝল কেন ওকে আন্ধ এখানে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। কেন জোর করে ওকে ধার দিয়েছে চার হাজার ডলার। তারপর যেন এটাকে সে অপরিচিত বিদেশীর অযাচিত দান বলে প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সেজনো তাকে দিয়ে খেলানো হয়েছে সবটা খেলা। কথাটা ঠাটা নয়। তাকে দেশ বছরের দূর্বিষহ দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছে ওই নিষ্ঠুর, দূর্বর্ষ চেহারার পাকিতানী স্পাই। হঠাৎ এক অদম্য আবৈগে উপলে উঠল ক্যাম্বির বর্কের ভিতরটা।

টেবিলের কিনারা ধরে না ফেললে হয়তো পড়ে যেত ক্যাথি। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে দই হাতে দই গাল ধরে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করল সে। তারপর হঠাৎ দই চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে স্থান-কাল-পাত্র তলে দিয়ে। টিশ টপ করে কয়েক কোঁটা জন একে পজন প্রাণ্ডিক ঢাকা টেবিলের ওপর হাতের তাদু বেয়ে। একজন ওয়েটার তাই দেবে এটারে আবিল, হাতের ইপারর তাকে সরে যেতে বলন রানা, এক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিন ক্যানি। চোৰ মুহে নিয়ে বকল, 'মাফ করবেন। নিজেকে সাম্বান্ধতেন না শেবে এক বিশ্রী গীন ক্রিক্টেট করাম। কিন্তু কেনা প্রাণ্ডিক। করবেনা, কেনা আমার মত একটা নিয়ে মেরেকে করাম। কিন্তু কেনা আপিন আনি করবেনা, কেনা আমার মত একটা নিয়হ মেরেকে ইটাং এমন প্রাচুর্যে করে নিনেন। অত্মুক্ত লাক আপনি। আপনি বুঝাতে পারবেন না, মি, মানুন রানা, আমার কেন্সন লাগছে। এত টার সব আমার। বাবার কমন লাগবে। উই। আর উইলিয়াম। বলতে বলতে আবার দুই কিনু জন নেমে এক পান ব্রোয়

মুদু হেলে কোকের প্লানে চুমুক দিল রানা। চেয়ে চেয়ে দেখল সে একটা বিদেশী মেয়ের উছো, বিশ্বয়, উত্তেজনা এবং আনন্দান্ত। তারণর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলন, পৌনে আট। এঠার সময় হলো। এটুকু শেষ করে চনুন উঠে পড়ি।' বিল চকিয়ে দিল বানা।

গ্রাসটা শেষ করে এক চিমটি লবণ তলে মখে ফেলল ক্যাথি ডেডন। তারপর

উঠে দাড়িয়ে বলল, 'চলন।'

ভবে দাড়েয়ে বলগ, চবুন। হোটেলের সামনে ব্লানাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ক্যাথি দুই ডানা মেলে ডবিয়াং সুখ-ক্লায় ভাসতে ভাসতে। জীবনের স্বকটা দিন যদি এমনি সুখের হত।

মবে চুকেই রানা বুঝল, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ এসেছিল ঘরের ভিতর। জিনিসপত্র ঘেমন রেখেছিল ঠিক তেমনটি আর নেই। খোয়া যায়নি কিছুই—কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্র যেটেছে কে যেন। চোর হলে তো চরি করত। তাহনেং বাাপারটা

আবছাই থেকে গেল বানার কাছে।

রাতে, বিছানায় ৬য়ে, রানা ভাবল মিআর কথা। কেন যে গুরেফিরে বারবার এই মেটেটির ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্নীয় ব্যুরেড পারে না রানা। কেন অবসর দেনেই নিজের জ্ঞারেড এব কথা ভাবতে থাকে নাংস দেনা হার আর কোন দিন্দ। কেন যে এমন হয়—হঠাৎ কেন এমন ফাকা লাগে? রানার জীবনে ফোথায় বেন একটা মন্ত্র গুলাল রয়ে গেছে। ব্যুরেড পারে না সে অনেক ভেবেও, ক্রটি ঠিক কোন-লারীয়া।

#### দক্ষ

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

। চডা পর্দার তীক্ষ নারীকণ্ঠ বিশটা লাউড-স্পীকার থেকে ছডিয়ে পডল গোটা

বিপাল্যান সকলে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত আমেরিকান এয়ারওয়েজ আনাউলেন দা ভিশাকার অভ ইন্সি ছেট ক্লিপার রাউত দা ওয়ার্পত সামিত দুইটি পি.এ. জেরো ভেরের ওয়ান, টু বেলুন ন্যান্তানিট লাবাটি নায়ারক উল্লেখন দিউলিন স্থায়িকটি লাবাটি বিষয়ারক ক্রিয়ারক প্রতিষ্ঠান কর্মারক ক্রিয়ারক ক্রিয়ারক ক্রিয়ারক ক্রিয়ারক ক্রিয়ারক আরু ক্রিয়ারক ক্রয়ারক ক্রিয়ারক ক্রয়ারক ক্রয়

এয়ারপোর্টে ।

বহু ছাপ-ছোপ দেয়া পাসপোর্টটা ফেরত পেয়ে প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জের দিকে এগোল রানা। প্রায় চল্লিশ-পীয়তাল্লিশ জন প্যাসেঞ্জার। রানা খেয়াল করল, একজন যাত্রী ওকে লক্ষ করছে সামনে ধরা খবরের কাগজের আড়াল থেকে, আড়চোখে। আনমনে তার পাশে গিয়ে দাঁডাল রানা। লোকটার হাতে ধরা কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। তেসরা তারিবের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী কাগন্ধ। রানার দুর্ঘটনার খবরটা পড়ছে লোকটা মনোযোগ দিয়ে। মাটিতে রাখা একটা অ্যাটাচি কৈসের গায়ে লোকটার নাম গড়ল রানা—টি.আর, পট্টবর্ধন।

নিচ্যই ভারতীয় : টের পেয়ে গেল নাকি ওরাং ফাইট ক্যান্সেল করে দেবেং সন্তাহে তিনটে মাত্র ফুাইট-মঙ্গল, বিয়াৎ, শনি। আজ্র না গেলে ছ'তারিখের আগে পৌছতে পারবে না টিটাগড়। কিন্তু টের পাবে কি করে? অসম্ভব। এটা বোধহয় দৈব-সংযোগ। গত বাতে তার ঘরে লোক ঢোকার কথাও মনে পডল রানার। নেৰ সংখ্যোগ সভ স্থাতে ভাৱ খৰে খোক পোষা কৰাও কৰা নাৰ স্থান স্থান

দাঁড়াল রানা। দেখল ক্যাথি ডেডন আসছে পেছন থেকে দৌড়ে।

'ওই পট্টবর্ধন খেকে সাবধান। ও কিছু একটা সন্দেহ করেছে। খুব সাবধান। এখন সব কথা বলবার সময় নেই।' কাছে এসে নিচ গলায় কথাটা বলেই লোকটার দিকে ইঙ্গিত করন কাাথি। একটা রক্ত গোলাপের কডি রানার কোটে লাগিয়ে দিন

সে। তারপর কলন, 'আজকের ফ্রাইটটা ক্যান্সেল করতে পারেন না?' 'না, দেরি হয়ে যাবে। নেম্মট ফ্রাইট সাত তারিখে। অনেক দেরি হয়ে যাবে।' রানা লক্ষ করল ভিতর ভিতর কৈন জানি অত্যন্ত উদ্বিয় হয়ে আছে কাাথি।

'আপনি গ্ৰাণ্ড হোটেলেই উঠছেন নাং'

'খব সম্ভব ।'

'ওই হোটেলেই আছে আমার বোন স্যালি ডেডন। আমার একটা চিঠি দেবেন তাকে দথা করে?'

'নিচয়ই। আর মি, শ্রীসানানকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও অসংখ্য ধনাবাদ। গুড় বাই।

'ভড বাই। ডায়া খণ্ডিওস।'

চিঠি নিয়েই রানা উঠে গেল পিডি বেয়ে। রুমাল নাডল ক্যাথি। রানাও একট হাত নেড়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রানার ঠিক পেছনের সীটে এসে বসল টি.আর.

**अप्रवर्धन** । मात्राग्न वकरताका मुक्तिजा निरंग्न त्रीठि रवन्छे बांधन मात्रुम जाना । मनीन मागंद्र (शर्दिए। येन करणानी ननी-नानाद एमन-रेगायन वाश्ना। निर्ह সবুজ কাপেট বিছানো। তারপর মহানগরী কলকাতা—ছোট ছোট ঘর বাডি. বেলনার মত টাম-বাস, ভিষ্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গডের মাঠ, মনমেন্ট, হাওড়া

ৱিক্তের একাংশ। কিপার জেট নামল দমদম এয়ারপোর্টে। রানওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্টিইং করে এসে একপাক ঘরে দাঁডাল প্রকাণ্ড প্লেনটা হ্যাঙ্গার এবং এয়ারপোর্ট বিভিংয়ের মাঝামাঝি জাফাায়। এয়ার কণ্ডিশন করা প্রেন খেকে রেরিয়েই অসমর গরম লাগল রানার। রোদের মধ্যে এইটক পথ হেঁটে যেতে ঘাম দেখা দিল কপালে। পিছন পিছন এন পটবর্ধন।

মন্ত লাউঞ্জে গিয়ে বসল সবাই। মাল নামবে, কাস্টমস চেকিং হবে—বেশ অনেকক্ষণের ব্যাপার। ফাইভ ফিফটি-ফাইভের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল পট্টবর্ধন। বেশিরভাগ প্যাসেগুরিই একবার জেন্টস লেখা ঘর থেকে ঘরে এল। রানা গেল না। এবং রানাকে চোখের আড়াল করবে না বলে পট্টবর্ধনও বঁসে

রইল পায়ের ওপর পা তলে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল রানা।

বেশ বানিকক্ষণ পর ডাক এল প্যাসেঞ্জারদের কাস্টমস-চেকিং রূমে যাবার জন্যে। সবাই যে যার ছাতা, লাঠি আর ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। এবার রানা গিয়ে ঢুকল টয়লেটে। পরমূহতেই এসে ঢুকল পট্টবর্ধন। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় চেলৈ রেখেছিল। ভাবল এই সুযৌগে দুটো কাজই সেরে নিই। নজর রাখাও হবে, আর…। ঢুকেই দেখন রানা দাঁডিয়ে গিয়েছে জায়গা মত। আর জায়গা নেই দাঁডাবার। কিন্তু ল্যাট্টিনের দরজাটা খোলা। প্রয়াব ও পায়খানার আনাদা বন্দোবন্ত। আর চাপতে না পেরে ঢুকে পড়ল সে ল্যাট্রনের মধ্যে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিল রানা লাট্রিনের। তারপর বেরিয়ে এল রাইরে। দেখল লাউঞ্জ খালি। বাইরের দরজাটাও বল্ট লাগিয়ে দিয়ে ভাবন জমাদার ব্যাটা তাভাতাভি এসে না পডলেই এ-যাত্রা রক্ষা পাওঁয়া যায়। দম দম করে ল্যাটিনের দরজায় বাড়ি মারার শব্দ খনল রানা কান পেতে। নাহ, কেউ খেয়াল করবে না। 'কাস্টমস' লেখা দরজা দিয়ে নিচিন্ত মনে ঢকল রানা এবরি।

'মি, চরোসা থিরাং' কাস্ট্রমস অফিসার চাইল বানার দিকে।

'देएसमः'

রানার সূটকেসের ওপর লাগানো একটা লেবেল, ওর নামের নিচে 'ম্যানেঞ্জিং ডিবের্ট্রব' এবং তার নিচে 'আয়বন আও স্টীন' ইত্যাদি শব্দগুলো চোখে পড়ল অফিসারের। বাস, আর ঝামেলা হলো না। দটো স্ট্যাম্প ছিডে স্টকেস এবং জ্যাটাচি কেসে লাগিয়ে দিন। সাদা চক দিয়ে ক্রস এঁকে দিন দুটো। 'উইশ ইয়ু হ্যাপি স্টে. স্যার।'

'প্যাত্ত ইয় ।'

একটা পৌর্টার তলে নিল রানার সূটকেস মোটা বর্ষণীশের লোভে। বিদেশী লোক, বেশি দেবে নিত্যই।

'টाखि সাব**ু'** 

মাখায় পাগড়ি আর হাতে বালা পরা লম্ম চওড়া শিখ টাক্কি ডাইভার এসে দাড়াল যমদুতের মত। পোটারকে ড্রাইভারের সঙ্গে এগোবার জন্যে ইশারা করে রানা কল, 'কিলু দ্যাট অন দ্য ব্যাক সীট।'

পকেট খেকে দটো একশো ডলারের নোট বের করে ডাঙিয়ে ইণ্ডিয়ান কারেনি নিল রানা এয়ারপোর্টের ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর ঘরে দাঁডিয়েই ডত দেখার মত চমকে উঠল।

মিত্রা: ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিশেষ ড্রেস পরে একটা কাউন্টারের ওপাশে

বনে দ্বির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে মিত্রা সেন । মিত্রা কি ছেড়ে দিল সিক্রেট সার্ভিস? হঠাৎ এই বেশ কেন? ওর ওপর নজর রাধবার জন্যে এই ভোল নেয়নি তো।

নিজের অন্ধান্তেই মুখটা অল্প একটু হাঁ হয়ে পৈছে মিত্রার। খুব চেনা চেনা নাগছে ওর এই লোকটাকে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে এর আগে। এই ফিগার, ঠিক এমনি ব্যাক বাশ করা চুল, প্রশত্ত কপাল, ওই দৃষ্টি যেন তার

ष्यत्नक रहना । मात्रुप ताना ! निक्यर व मात्रुप ताना !

এক মুহুর্তেই সামলে নিয়েছে রানা। না চেনার ভান করে অন্যদিকে চোষ সরিয়ে নিল সে, কাঁটা খুরিয়ে বিষট-আচাটা ইভিয়ান স্ট্যাভার্ড টাইসের সঙ্গে যিলিয়ে নিল। তারপর এগিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটা একট্ট বদনে নিল সে। পেছনে ফিবে চাইল না আর একটিবারও।

কিন্তু চাইলে দেখতে পেত এক অবর্গনীয় খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিত্রা দেনের মুখ। চিনতে পেরেছে সে। এই দৃষ্টি ভূলবার নয়। তাহলে বেঁচ আছে। চোখ বন্ধ করে দুই হাত ভূলে কপালে ঠেকাল সে তার অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশ। দুই টোটা জল বাবে পড়ল তেসরা ভারিখের একটা পূর্ব-শাকিন্তানী ববরের কণাজের

ওপর।

ভিড়িয়ামোড়, গানফাউক্লী রোড, কাদীপুর রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক বোড, গ্যামবাজার, আচার্য প্রযুদ্ধ চন্দ্র রোড, ধর্মতলা উটি ধরে একে বেকে এনে শিব ছাইডার থানল চিন্তানীর রাটে হোটেলের সামনে। শিহুনের সীতি বলে একছনে দোলাপের কুঁড়িটা পরেটে পুরেছে রানা, উনটে পরেছে কোট, প্লেনের সর বক্তমের চিয়া হিড়ে কেলেছে কুঁকেন এবং আটিটি কেন থকে, টা দিখেচ হোলা। বিনার লোকে উটিয়ে কেনেছে বাজের ভালা থেকে। অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এল সে পান্তি থেকে।

সুন্দরী রিনিপাশনিস্টের প্রচুর শ্লীঞ্জ এবং ধ্যাঞ্জিউ-র পর নিফটে করে উঠে এল রানা তেন্ডলার একটা চমকোর ডাবল-রেড জমে। ক্লিটান নাম নিয়েছে সে এবার। মরিস রেমত। ফার্মনিউটিকাাল কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার এয়ারকুলারটা জন করে পোর্টারকে বর্ধশীশ দিয়ে বিনায় করে দরজা নাগিয়ে একটা চেয়ারে এসে

বসল। অতি দ্রুত চিন্তা করছে সে।

পাঁটবর্থন এতফলে ছাড়া পেয়েছে নিচ্চাই। ধরা পড়ে গেছে রালা। তার ঝাই পাসপোটের আর কানাকড়ি ফুগড় বেই একন। সে একন একটা পাকিবলী স্পাই ছাড়া কিছু নথা, এখানে যদি ধরা পড়ে তাহলে বেলন সাহায়া পাবে না সে হচ্চাপ থেকে। লোকা অধীকার করবে পাকিবান ওব পবিচয়। জানার একটা বোতায়ে হাত কুলাল মানুদ রানা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাডের জনে। পটাশিয়ায় সায়ানাইড নুকোন্যাপ্যা বায়া। সেই আবাদ পরের কথা। এখন কি করা যায়ে?

নিচাই প্রত্যেকটি হোটেলে খোঁজ নেয়া হবে চরোগা থিয়া বলে কেউ উঠেছে কিন্যা না পোনে সারা কলকাতার প্রত্যেকটি হোটেলে আন্ধ যত লোক উঠেছে তাদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবৈ ওরা। রানার চেহারার বর্ধনা দেয়া হবে প্রত্যেকটি হোটেলে, থানায় একে ইন্টেলিজেল রাঞ্চ-এ। রানার ফটোয়াঞ্চ পাঠানো হবে সব জায়গায়। শহরটা তছ্বছ করে বুঁজবে ওরা মানুদ রানাকে। অবশ্য, সহজ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষকে বুঁজে বের করা কঠিন আছে। কথাটা ভেবে একট আশ্বস্ত বোধ করল ও।

কিন্তু ধৰা পড়ল কি কৰে? কোনখানে ভুল কৰল নে? থাই ব্যবসায়ীত ছ্বৰুৰে এখন থাৰ দিকে সকলেব দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে?। আননাৰ সামনে দাঁড়িয়ে সমন্ত দাগ দুছে ফেল্ল বানা কেমিকালন দিয়ে ৮ চোনা পৰিবাৰ পালনে দি ভিন্নিটিং কাই ছেন্দ্ৰ কোনা কেমিকালন দিয়ে ৮ চোনা কৰি কাৰ পালন কিন্তু কিন্ত

আছেই। হঠাৎ মনে হলো, মিত্রা? এই অবস্থায় মিত্রা কোন সাহাথ্য করবে? 'ইণ্ডিয়ান এয়াব লাইনন? গুড় আফটার নুন, মাডায়। গট মি ট এনকোয়াবি

কাউন্টার প্রীজ :

'জাস্ট হোল্ড আ মোমেন্ট, স্যার। এনকোয়্যারী এনগেজঙ।'

দার্শ সেকেও অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকদা রানা রিলিভার কানে ধরে। তারদার দটাং করে ও-ধারের বিশিভার তুলল মিত্রা দেন। গড় গড় করে আউড়ে গেল

। 'ই্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ারপোর্ট এনকোয়্যারী। তড আফটার নুন।'

'চিনতে পার্ছ, মিত্রা?' ধক করে উঠন মিত্রার বুকের ভিতরটা । সেই গলা! সভ্যিই সে বেঁচে আছে? ডল হয়নি তার ।

হাা, পারছি।

'কেমন আছ্?'

'ভাল।' 'আমার ঠিকানাটা বলবং'

'না। এটা প্রপেন লাইন।'

কোখায় দেখা হবে?'

'পাঁচটায়। চিড়িয়াখানার সামনে।'

'কেবল তুমি থাকবে, না আন্দেপাশে তোমার বন্ধু-বান্ধবকেও আশা করবং' 'অবিশ্বাস কোরো না ৻'

'কারুল?'

'পুরে বুলুর। অনেক কথা আছে, সুব বলব। রাঞ্চলাম।' ছেড়ে দিল মিত্রা।

নীরব রিশিভারটা কান থেকে সরিয়ে একবার দেখল রানা, তারপর নামিয়ে রেখে স্যোক্তা থরে ফিরে দিয়ে নাঞ্চ অর্ডার দিন। 'মাটন'টা বাদ রাঞ্চল অর্ডার থেকে সমত্ত্ব। 'মাটন' বলতে এরা বোঝে পাঠার মাংস—আর ওই গন্ধটা একদম বরনান্ত করতে পারে না সে।

আবার চিস্তার মোড়দৌড় চলল রানার মাধার মধ্যে। কতঙ্কণ? আর কতঙ্গণ টিকে থাক্তে পারবে ও? চন্দিশ ঘটা? এর মধ্যেই হোটেন পরিবর্তন করতে হবে। প্ল্যান করে ফেলল সে কিভাবে এগোবে। কিভাবে ডল নিশানা দিয়ে ওদের চোখে धुला प्रद्रव । किছুটা নিশ্চিত হুলো রানা ।

স্থান সেরে খেরে নিয়ে বিছানায় এসে ওয়ে পড়ল সে দরঞা বন্ধ করে। বিছানায় ওয়ে ওয়েই পিতুলটা পরীক্ষা করে নিল একবার। তারপর বালিশের পাশে পিতুলটা

রেখে ওটার বাঁটের ওপর ভান হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানা যবন নিশ্চিত্র মনে ঘূমোন্তে, ঠিক সেই সময়ে অনেকওলো সরকারী চিপার্টমেন্টে ইমার্কেসী অর্ডার এল। টেলিফোনের পর টেলিফোন চলতে প্রাক্র সারা কলকাতা কুড়ে। মৌমান্তিক চাকে যেন জিল পড়েছে। আতার ভঙপর হয়ে উঠন এক শ্রেণীর কর্মচারী। ওয়্যারনেসে ইনফরমেশন গেল টিটাণড়। মাইক্রোবাস খেকে মোড়ে মোড়ে নামিয়ে দেয়া হলো এক-এক জোড়া সন্ধানী চোখ—হাতে বি-টু সাইজের একটা করে স্কটো।

ঠিক সাড়ে চারটায় পাক্কা বিলেতী পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে।

চেহারাটা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছে সে। হাতে দামী সান্ধাস।

লিফটের দিকে না গিয়ে করিডর ধরে এগোল রানা নিড়ি ঘরের দিকে। বাম পালে মোড় পুরে দেখল একটা মেয়ে ঘরে তালা দিয়ে রওনা হলো নিড়ির দিকে। ক্রমেই রানার মনে হলো কাল্লি এখানে কেন। দর সুমুর্ভেটি বুক্তম পারন এ কাল্লি নয়, তার বোন স্যানি ডেভন। ক্যাখির চাইতে দেখতে অবশ্য এ-অনেক ভাল, তবে দুবোনে মিল আছে চেহারায়। চিঠিটার কথা ভুবেই গিয়েছিল। পকেট হাতড়ে দোয়ে গেল। এটা বের করে বিশেষ্ট্র পায় কথা অব্যাহ্য দলন সে করেটোর দিকে।

'আপনি বোধহয় মিল স্যালি ভেডন! তাই না?' রানার দিকে চেয়েই অসম্ভব চমকে উঠল মেয়েটি। বলল, 'আজে হাাঁ, আমি সাালি। আব আপনি?'

`আমার নাম মরিদ রেমণ্ড। সম্প্রতি ব্যাঙ্কক থেকে এসেছি। আপনার জন্যে চিঠি আছে।' স্যালির চোধের দষ্টিটা একট অন্তত লাগল রানার।

'কে দিয়েছে?'

'আপনার, বোন, ক্যাথি।'

নিবিটিটো প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিল সালি রানার হাত থেকে। খাম ছিড়ে ওবানে দাড়িয়েই পড়তে আরম্ভ করন। থাই ভাষায় লেখা চিঠিটা। কিছুটা পড়ে রানার মুখের দিকে চাইল একবার। রানা চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। ন্য়ালি ডাকন,

ল্পুন। 'কিছ বলছেনং'

'একটু অপেক্ষ্য করুন দয়া করে।'

আধাআধি পড়েই চিঠিটা ভাঁজ করে বলন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, আমার ঘরে চলন।'

আমার গরে চলুশ। ঘরে এনে বনল ওরা দু'জন। চিঠি শেন করে গভীর-চিন্তাফা মুখে চুপচাপ বনে থাকল স্যানি ডেভন। কপালে ক্রকুটি। হঠাৎ আনমনে বলল, 'আমি একা এখন চেষ্টা

করলে কি হবে? তুল যা হবার হয়ে গেছে।'
'কোনও দঃসংবাদ?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, দুঃসংবাদ আপনার। আপনার সামনে এখন ভয়ানক বিপদ মি. মাসুদ

রানা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা আপনাকে।' 'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই চিঠি পড়ে। আমার বোন আপনার সর্বনাশ করেছে, মি, রানা। টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্ককের ইণ্ডিয়ান সিক্রেট একেন্টের কাছে আপনার আসন পরিচয়'বিক্রি করেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই আপনি আমাদের টাকার প্রয়েজন মিটিয়ে দিলেন চিরকালের মত। তার আগেই ও ভুল করে বসে আছে! আমাকে লিবছে আপনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি এখন একা কি করব…'

রানার মাখার মধ্যে আগুন ধরে গেল। ক্যাথি! ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতা করল? এই জন্যে ব্যান্তক থেকে লোক লেগে গেছে ওর পিছনে। কেউ যেন রানার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে একটা ছুরি। ছাড়া যাবে না ওই পিশাচিনীকে। আরও কত কাহিন পার্বার পার্বার বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর ক্রিয়ালির বিশেষর কথাওলো রানার কানের ভিতর কুকল না। উঠে দাড়াল সে। চট্ করে রানার হাত ধরল স্থালি। 'আমার বোনকে ক্ষমা করতে হবে, মি. রানা। আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি

আমি আমার বোনের হয়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ও পার কারও স্কৃতি করতে পারবে না কখনও। আস্ক্রানিতে মরছে এখন। টাকার আমাদের কত প্রয়োজন ছিল আপনি বঝতে পারবেন না, মি, রানা। কত যে কষ্ট করেছি আমরা…' গলাটা ডেঙে

আলা। পানি বেরিয়ে এল দুই ফোঁটো। বিকৃত হয়ে গেল মুখটা কামায়। টাকার প্রয়োজন, মদুখাতু, ন্যায়-শীতি, মূলাবোধ, আর মানুঘের খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার অধিকার, সর মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে গেল রানার মুনের মধ্যে। শান্তভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিল স্যানির হাত থেকে। ভাবন কাউকে বিচার করবার অধিকার তার নেই। মানুষের হাজারো সমস্যার কড়টুকু সে জানে, বিচার করবে বিচারক। সে কেবল দেখে যাবে। চোখের জলে নিডে গেল ক্রোধের আওন।

'আপনি আমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আপানার খবি পেবেছিলাম আমি আমার এক বন্ধর কাছে। সারা কনকাতাম্য হাজারটা চোষ আপনাকে বুজে বেড়াচছে। হোটেলে আন্ধ রাডটা আপনি নিরাপন। ভোর ইটা থেকে বেুনা দুটো পর্যন্ত যে মেয়েটি কাউন্টারে পাকে সে ছাড়া আর কেউ আপনার খবব দিতে পারবে না ওদের। তার মধ্যেই আমি ভেবে দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ধনাবাদ। তার দরকার হবে না ।

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। স্যালিও বেরোল পিছু পিছু। আঙুল দিয়ে স্যানিকে নিফটের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে সিঁডি ঘরের দিকে চলে গেল রানা।

দেরি হয়ে গিয়েছে। সান্যাসটা পরে নিয়ে হাতের ইশারায় একটা ট্যাকসি ডাকন রানা ফুটপাথে দাঁডিয়ে।

'আলীপর । চিডিয়াখানা ।'

পিছনের সীটে বসে রানা ভাবছে, এইবার বোঝা গেল কি করে ওরা টের পেল তার সত্যিকার পরিচয়। এতক্ষণ কিছুতেই জটিল গ্রন্থিটা খুলতে পারছিল না সে। চারদিক থেকে আটঘাট বেঁধে নেমেছিল ও। হঠাৎ সব্ যেন ওলটপালট হয়ে গেল। খেলা মাত্র শুরু হয়েছে পন কে ফোর, পন কে ফোর, কিংস নাইট বিশপ থী, কইনস নাইট বিশপ থ্রী, বিশপ নাইট ফাইভ, পন কইনস থ্রী—ব্যস আডাই বছরের বাচ্চা মেয়েটা এসে উল্টে দিল যেন দাবার বোর্ড।

ঠিক সোয়া পাঁচটায় পৌছল রানা চিডিয়াখানার গেটের সামনে। মিত্রা এসে দাঁড়াল। দুটো টিকেট কেটে রেখেছে সে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা।

'দেরি হয়ে গেল একট.' রানা লক্ষিত হলো।

'দেরি কোথ্যয়ুং পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম জনসারে পনেরো মিনিট আগেই পৌচেছ বরং। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতাম, লোকে যে যাই ভাবক না 7881

অনেক হাটন দ'জন। হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাখি, বানর, বাঘ-ডালক-সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হিপোপটেমাস, গভার সব দেখে বসল গিয়ে ওরা নির্জন লেকের পারে পাধরের আসনে। লেকের ভিতর দ্বীপের মত জায়গাটায় লাল আর কালো ঠোটের রাজহাঁস ভেসে বেডাচ্ছে অন্ন জলে, আর থেকে থেকে শামুক তলছে ডবে ডবে। এতক্ষণ দরকারী একটা কথাও হয়নি ওদের মধ্যে।

বানার বা হাতটা তলে নিয়ে কোলের ওপর বাখল মিতা।

'অনেক কথা বলবে বলেছিলে, কই একটা কথাও তো বলছ নাং' রানা জিজ্ঞেন

'কথাণ্ডলো গুছিয়ে নিতে পারছি না।' 'তুমি এয়ার লাইনসে ঢুকলে কবে? আর ঢুকলেই যদি, এয়ার হোস্টেস হলে না কেন্ত

'এয়ার হোস্টেসং গ্লামারের লোভে সব খোয়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মামাকে ধরে জয়ম্রথের মূঠি থৈকে বেরিয়েছি। নাচের স্কুলে মান্টারি করতে, পারতাম—আগেও ভরতনাট্যম আর কথক শিখিয়েছি আমি—কিন্তু ভাবলাম কিছুদিন এয়ার লাইনসের রিসেপশনে অপেক্ষা করব তোমার জনা।

'কেন্? কিসের অপেকা?' 'আমি জানতাম, তমি আসবে, তোমার সাহায্য দরকার হবে।'

'তমি সাহায্য করবে আমাকে? কেন?'

'এইজন্যে যে আমি তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে চাই ।' 'কাজটা দেশের বিরুদ্ধে হলেওং'

'হ্যা। অনেক ভেবেছি আমি, বানা। আসলে দেশ বলে কিছু নেই, গোটা পথিবীটাই আমাদের দেশ।

'বলো কিং' বিশ্মিত রানা মিত্রার মধের দিকে চাইল।

'হাা। তমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ রানা। মনুষ্যত্বই বড় কথা। আমাকে রক্ষা করে তমি সত্যিকার একজন মানুষের পরিচয় দিয়েছ

'সত্যি বলছ, মিত্রাং'

মদ হাসল মিতা। 'আমি এখন জানি, কোনবুকম তভেজা নিয়ে যাইনি আমরা পর্ব-বাংলায়, গিয়েছিলাম ভয়ানক কোন ক্ষতি করতে। 'কি ক্ষতি ?'

'ত্য জানি না। তবে নিচয়ই খব খারাপ কিছু।'

সঙ্গে হয়ে এসেছে। নিজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা মিত্রাকে বলল রানা সব খুনে। বনন, আগামীকান ভোরের ট্রেনে টিটাগড় যাচ্ছে সে। সব তনন মিত্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশাস ফেলে বলন, 'যদি পারতাম, আটকে রাখতাম তোমাকে। কিছুতেই থেতে দিতাম না টিটাগড়ে। ওই দেয়ালের ওপালে আমি যাইনি কখনও, তবে গুনেডি, যে যায় সে আর ফেরে না কোনদিন।

কী আছে ওখানে?

'জানি না। জয়দ্রথ মৈত্রের সব চাইতে বিশ্বস্ত এক-আধজন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না। যাবা জানে ভাদের বাইরে আসতে দেবা হয় না। আমি জানতাম পূর্ব-পাঞ্চিত্রানের সঙ্গে বন্ধুত্ জোরদার করবার জন্যে আমাদের এই সাংস্কৃতিক প্রভেচ্ছা মিশন। কিন্তু কই, তাহলে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচনাম কেন আমরা? কি ছিল মৈত্র মশায়ের মনে, কতদুর সফল হলো সেই মিশন, তা তিনিই জ্ঞানেন। আমি তথু বলতে খনেছি ওঁকে একবার—ওদিকের কান্ধ শেষ, এবার টিটাগড়ের প্রহরা দ্বিপ্র বাড়িয়ে দিতে হবে : অনেকগুলো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও ফিট করেছে ওরা এরিয়ার চারধারে।

'তোমাকে বাডি ফিরতে হবে ক'টার মধ্যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল

वाना । 'আৰু ফিবৰ না বলে দিয়েছি মামাকে। বলেছি বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ধরু পড়ো তবে তো কঠিন শান্তি হয়ে যাবে তোমার ৷' 'হবে না। ধরা পড়লে তো। ধরাই পড়ব না।'

আমার মনে হয়, এপুনি আমানের আলাদা হয়ে যাওয়া দরকার। নইলে পরে তোমার অনুতাপ হবে, নিজ দেশের…

শোনো, রানা। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি আমি এখন। আমি তো আসলে আমার দেশের কোন ক্ষতি করছি না—প্রতিবেশী একটা দেশকে এক হীন চকান থেকে আজককা করতে সাহাধ্য করছি। তোমরা তো আমার দেশকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ না ৷ আমার দেশের কয়েকটা খারাপ লোক মিলে যদি শান্তিলিয় প্রতিবেশীকে অন্যায় ভাবে পর্যুদন্ত করতে চায়, ভাহলে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে সেটা বন্ধ করা আমার কর্তব্য নয়? অন্যায় যা, তা অন্যায়ই। নিজের দেশ जनाय करता टाउँ। मास इरप्र याय मा ।

চং-চং কবে ঘটা পড়ল। আটটা বাজে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাতে

চিডিয়াখানা । বেবিয়ে এল ওরা ।

ঠিক সোয়া আটটায় চিডিয়াখানার গেটের পাশে এফটা পাবলিক টেলিফোনে একটা বিশেষ নাম্বার ঘোরাল রানা। খটাং করে তুলল কেউ রিসিভার, কিন্তু কথা বলন না। হিশশশ করে একটা একটানা শব্দ এল রানার কানে। আর্শেপাশে কেউ নান নান হ্যু ক্রিড অবজা অবসান নান আন্তর্গান কিল্ক নান কিল্ক ক্রিড নাইন জ্ঞোর। সীক্স প্রোটেকশন স্মাণ হেলুগ : তাও কোন উত্তর নেই। আবার কল রানা, 'আই রিপিট। মাসুদ্ রানা ইন জ্ঞোর। সীক্স্ প্রোটেকশন অ্যাণ হেলুপ।'

रुक्ड क्रेंग्स अने वानाव वरूवा। मिप्रिय वाश्वन वाना विभिन्नव।

মিত্রাকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল রানা। দ'জনের কেউ লক্ষ করল না

थ्या निष्ठरहे डेर्फरञ्जे **এक्জन लाक फ्र**जभारा काडेने।रवद फिरक अभिरय भिरय

টেলিফোনের রিসিভার তলে নিল।

ঘরে বসেই ওরা খৈয়ে নিল সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনাব। সালির সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু সে তো এখন নাচ-ঘরে চলে গেছে। ওইখানেই দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। মিত্রা সেন ওসব নাচ দেখবে না বলে দিল পরিষ্কার। ওকে ঘরেই বসিয়ে ডানিং ফোরের দিকে এগোল রানা। নাচের প্রথম সেশন আরম্ভ হচ্ছে তখন। টিকেট করে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। বয় এসে দাঁডাল পাশে। কোন্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে চারধারে একবার চোখ বুনাল

বারোশো বর্গফুট মত হবে চারকোনা ঘরটা। গোটা তিরিশেক টেবিল এলোমেলো ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে জ্রোড়ায় জোড়ায়। ছেলে-বুড়ো সৰ রকম মুখই দেখা যাচ্ছে। বিকৃত ক্ষচির সমাবেশ। সবার সামনেই গ্লাস। গরম হয়ে নিচ্ছে সবাই নাচ আরম্ভ হবার আগে। একটা মুখও চিনতে পারল না দেখে একটা স্বন্তির নিঃখাস ফেলল সে। ভাবল মহানগরী কলকাতায় একজন লোককে খুঁজে বের স্করা কি এতই সোজা। স্যালির সাথে আরেকবার দেখা না করে টিটাগড়ের পথে রওনা হতে পারছে না রানা। নাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই দেখা হবে। একজন উঠে দাঁডাল ডানিং ফোরের ওপর। একটা স্পট লাইট পড়ল তার

মধ্বের ওপর—বাকি খরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

153

'আজকের অনুষ্ঠানই কলকাতায় মিন স্যানির শেষ অনুষ্ঠান। আপনারা যারা আৰু শেষ বাবের মত তাঁর নাচ দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের ভাগ্যবানই বনব : আজ আবহ-সঙ্গীতে আছেন জোনেফ ফার্নাণ্ডিজ।

আরেকটা স্পট্ লাইট পড়ল ভায়োলিন, চেলো, ট্রাম্পেট, মারাক্কাস ও ড্রাম বাদকের ছোট্ট একটি দলের ওপর। স্টেক্কের ডান পাশে পোল হয়ে বসেছে তারা বিচিত্র রঙচঙে কাপড় পরে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ মাধা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করন। 'ডুম' করে ড্রামের ওপর টোকা পড়ল একটা। মোলায়েম বাজনা এল কানে।

'এবাব শুক হচ্ছে নাচ। মিস সালি ডেভন ফুম ব্যাস্কক।'

ঘোষকের মুখের ওপর যে স্পট্ লাইটটা ছিল সেটা নিভে গেল। স্টেজের মাঝখানে এবার স্পটলাইট পড়ল। কিছই নেই সেখানে। আলোটা ধীরে ধীরে বেওনী হয়ে গেল। যেন মাটি ফুঁডে বেরিয়ে এল স্যালি ডেভন স্টেজের ওপর। ট্র্যাপ ভোরটা বন্ধ হয়ে পেল।

ওক হলো নাচ।

ভারতনাটমে

মিত্রা সেনের ক্রাসিকাল নৃত্য নয়, তবে এ-নাচেরও পৃথক আবেদন আছে। ড্রাম, মারাক্কাস, ক্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, গিটার, বেহালায় প্রাণ্টাত্য সূর ও ছন্দ; আর সাালির নতাভঙ্গিমার ফার-ইস্টের দোলা। করেক মিনিটেই মন্ত্রমম করে ফেলল সে имасна і

বানাও উপভোগ করছে. এবং অপেফা করছে, নাচটা শেষ হলেই…

হঠাৎ একটা বজুকঠিন হাতের থাবা এসে পড়ল রানার কাঁধের ওপর। চমকে

উঠন রানা। এক মহর্ত ফিরে এসেছে বাস্তব জগতে।

কানের কার্ছে মৃদ্ স্বরে কেউ বলল, 'দিস ইজ নো এনিমি, বাদার—দিস ইজ এ ডেগু। ডেপ্তার আহেডে…'

#### এগারো

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ '…লৌস গোট আউট ।'

তিকে প্রতিষ্ঠিত কর্মান্ত এক বাটকায়। দেখল, কথাটা বলেই পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোল ছায়ামূর্তিটা। রামাণ্ড বেরিয়ে এল লোকটার পিছু পিছু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আলোকোজ্জল লাউক্রে দিকে মা পিয়ে বারের পাশ দিয়ে অস্করার ক্রিকে মান্ত্রপ্রায়ে করেইটা। একরারও ক্রিকে মান্ত্রপ্রায় করেইটা। একরারও ক্রিকে মান্ত্রপ্রায় করেইটা।

করিডর ধরে এগোল লোকটা। একবারও চাইল না রানার দিকে ফিরে। ুক্ত আপনিংগ এগিয়ে পিয়ে এক থাকা ক্যাল রানা লোকটার কারে।

'কোন কথা নয়, জলদি বেরিয়ে আসন আগে।'

আৰু কিছুদ্ব গিয়েই ছোট একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা হোটেলের বামধারের সুইপার পাানেজে। রানা ভাবছে আর এণোনো ঠিক হবে কিনা। খণ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালান লোকটা। সেই আনোর সামনে একটা কাগঞ্জ ধরন। রানা পড়ল:

Lew Fu-chung

01633

Chinese Secret Service

লাশিয়ে উঠল রানার হৃৎপিও। এরাও তাহলে চোখ-কান খোলা ক্রেখেছে! ফু-চুং-এর নাম সে তনেছে বহুবার। কলকাতার চীফ এজেন্ট। কিন্তু তাকে বের করে

আনল কেন্

কাগন্ধটা পুড়িয়ে যেঞ্চল মু-চুং। ন্ধতো দিয়ে মাড়িয়ে ছাইটা উড়িয়ে দিয়ে ইপাবায় এপোতে বন্ধন বানাকে। কিচেনের পাশ দিয়ে মাখা নিচু করে পার হয়ে এল ওবা। বিবিমানী, কালিয়া কাবাব, চিকেন কারী, প্রশ-কাটলেট, ফ্লামেড এগ, কাঁচা শ্মোন্ন ইত্যাদি সব কিছুর গন্ধ মিলেমিশে একটা বৌটকা গন্ধ এল নাকে। আরও কিছুদর এপিয়ে মথ কলে নিউ শ্চন।

ক্ছুপূর আগরে মুব কুবল ।লভ ফু-চুং। আপনাব ঘব এখন সার্চ হচ্চে।'

'भिञा !' माँफि्ट्य পড़न आना ।

উনি এখন নিরাপনে আমাদের গাড়িতে আপনার জনো অপেক্ষা করছেন। আমাদের আমার এগোছি না—এখান থেকেই আবার বাাক ভোর নিয়ে হোটেলে কিরে যাব। ওদের কর্মবর্কাণ লক্ষ করা দক্ষার করা করা করিব। বাদিন বিদিয়ে বারিবারে বাঁ দিকে বাঁটাতে গাক্তবেন। ঠিক গাঁচপো গঙ্ক দুবে দেশবেন রাজার ওলাপে একটা কালো সুপার কক্ষন গাড়ি গাড়িয়ে আছে। আমানি উঠে কমনেই আমার ফ্রাটে নিয়ে যাবে ছাইভার। আমি বাসায় টেলিখেল করে সর ইন্দুট্টাকশন দিয়ে দিয়েছি। কোন

অসবিধে হবে না আপনাদের। ওড লাক।

সময় মত সাহাযোর জনো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ।'

উত্তর এল না কোন। ততক্ষণে পিছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গেছে ফু-চুং।

দ্রুত মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারে।

গ্র্যাও হোটেলের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সুপার ভক্সল। হোটেলের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠল রানা। ঠিক লাউঞ্জে চুকরার দরজার সামনে দাঙ্কিছে আছে ক্রমার পর ক্রমার ক্রম

মপু হেসে বাইরে চেয়ে রইল সে। ক্রত অপস্যামাণ বাড়ি-ঘর দোকান-পাট আর লাল-মীল নিয়ন সাইমবোর্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল ওরা পার্ক স্ট্রীট ধরে।

আমীর আলী এভিনিউ ছাড়িয়ে গড়িয়াহাটায় পড়ল সুপার ভক্সল।

'অত তেব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব, রানা।' চমকে উঠল গভীর চিত্তাময় রানা। মিত্রার উপস্থিতি সে প্রায় ভূলেই গিয়েছিল।

নিজের অজাতেই ভূবে গিয়েছিল চিন্তায়।

না, মিত্রার কাঁধে হাত রাখন রানা। তোমাকে আর এসবে জড়াতে চাই না। তোমাকে বলেছি তো, আর কোন ছন্দ নেই আমার। তোমার এই বিগদের সময় আমি কিছুতেই চুপচাপ বলে থাক্তে পারব না। আমি বৃদ্ধি বের করে

ফেলেছি।' কি বন্ধি, মিত্ৰাং'

কাল সকালে তোমার যাওয়া হবে না টিটাগড়। আমি নিয়ে যাব তোমাকে সন্ধ্যায়। কোন কথাই যবন ভনবে না, চুকবেই যবন তুমি ওই প্রাটীরের ডেতর, তখন যাতে ঢোকার আগেই ধরা না পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করব।

'তোমার সঙ্গে আমি গেলে তো !'

'কেন? যাবে না কেন?'

ভারতনাট্যম

'আমার জন্যে কারও কোন বিপদ হোক, এটা আমি চাই না।'

'কিছু ঝুঁকি নেই। আমার মামার গাড়িতে যাব। গাড়ির সামনে ফুগুণ দেবলে তেউ ঠেকাতে সাহস পাবে না।'

তুমি চাইনেই ওঁর গাড়ি পাবে? ওঁর নিজের কোন দরকার থাকতে পারে না?' উনি সন্ধের পরই জপে বনেন। অরবিন্দ ঘোষের চেনা। আজীবন রক্ষচারী। রদেশী আন্দোলনের একজন পাড়া ছিলেন। আমি ওঁর আদরের একমাত্র বোনঝি।

ওসব তমি তেব না, গাড়ি পাব।

মিনিট দৰ্শেক পর গাড়িটা থামাল মিত্রা। কলল, 'আমি এখানেই নামি। এই টেলিফোন নামারটা রাখে, যখন ফোন করবে তথনই পাবে আমাকে। তুমি যেখনে বলাকে বাধানেই গাড়ি নিয়ে হাজির থাকব। 'একট্ট থেমে কলল, 'আর একটি কথা, দয়া করে অধিয়ান কোরো না আমাকে, প্রীজ।'

বালিগন্তে ছোট্ট একটা একতলা বাড়িব গাড়ি-বাবান্দায় এসে থামল গাড়ি। রানাব ছড়িত তমন ব্লাত প্রগারোটা। একজন চীনা মহিলা দক্ষলা বুলে দিয়ে হেসে অভার্থনা জনাল ওকে। বালা বাধানো একটা দাঁত। মাখা সুকিয়ে হাত্তব ইপাবায় বাবা দেখিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। মোজাইক করা সুলর মুক্রমকে তকতকে একটা বেডজমে একে বলিয়ে ববিয়ে গেল সে খব থেকে। একট্ট পরেই রানার সুটকেস এবং আটেটি কস্টা এনে বাক্ষকটা এক বাক্ষকটা হাইজাও কক ভাগে।

রানা ভাবছে, পি.সি.আই.-এর পাত্তা নেই কেন? কি হলো? আর চাইনীঞ্জ সিক্রেট সার্ভিসই বা এত খবর জ্ঞানল কোখেকে? এখানে একই সঙ্গে কান্ত করছে

নাকি দট দেশ**ং** 

মিনিট পনেরো পর ফ-চং এসে ঢকল ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

বনিষ্ঠ দেহ। চেহারা অনেকটা বাঙালীর মত। পরিষ্কার বাংলা বলে।

ভাগ্যিন সময়মত মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, মি. রানা। আর একটু দেরি হলেই কাজ হয়েছিল আর কি! কিন্তু আগনাকে স্পট্ট করন কি করে ওরা? তুমুল কাও বাহিত বলেছে দেবলাম? আর আপনিই বা টের পেলেন কি করে যে ধরা পড়ে যাক্তেন?

সমস্ত ঘটনা তেঙে বলল রানা। তারপর জিডেনে করন, আপনারা খবর

পেলেন কি করে?

'ওহ-হো। আপনি বুজি জানেন না? গতনাতে আপনাদের দি, নি আই, এজেন্ট ঘোষাফ্লন আনী ধরা পড়ে দেহে দলবল সহ। এখন নে আই,এস.এস.এব টকাতা চোষারে। আমরা অপনাদের টাকের সঙ্গে কন্টান্ত করেছিলাম আজ। ওঁর কাছেই আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারি—টেলিফোন নায়বটাও। নটার দিকে আপনার মেকেন পেয়েই আদি ছুটেছিলাম গ্রাত হোটেনে। দিন, আই,-এর কাল এখন আমরা টেক-আপ করেছি। যতদিন অন্য লোক না আসবে ততদিন আমাকেই চলাতে হব. বি

'হোটেলের অবস্থা কি রকম দেখলেন?'

'কি আবার? অপনাকে না পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেছে ওরা, কিন্তু মোটামূটি

নিচিন্ত আছে, ধরা আপনাকে যাবেই। 'H' সেই ডাঙ্গারের সঙ্গে চুকল ওর কামবায়—আমি ফিবে এলাম।'

রানা ব্রুল এই বন্ধটির কাছেই স্যালি ডেভন ওর ছবি দেখেছে। তাই এক নজরেই চিনতে পেরেছিল আজ বিকেলে। জয়দ্রথের সঙ্গে স্যালি! হাসি পেল বানার।

'যাক, এখন আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং। 'কান যাচ্ছি টিটাগড়।'

এত খাঁনাৰ প্ৰক্ৰেণ্ড? নিৰ্বাদ ধৰা পছে যাবেন। কোন লাভ নেই দিছে। আমি নিজে একবাৰ দৈবে এসেছি চাৰপাল। আ্যবলিউইটাই ইন্ডালনাবেৰল। না সৃষ্ঠ-মাখা নাড়ল স্কু-চুং ঠোঁট উল্টে। 'অৰণা আপানাৰ কান্ধ, আপনি যা ভাল বুথবৈন কৰবেন। কিন্তু আমান মনে হয়- 'কথাটা আৰু দেখ কজন না সে। হঠাৎ পজিত হয়ে উঠে দীয়াল। 'আপনাৰ বিষয়ান দৰকাৰ। আৰু বিবৃদ্ধ কৰা না ভাল দেখা হবে। এখান খাবেকে ইন্দ্ধে কৰবেই আপনি আপনাৰ চীক্ৰেৰ সক্ষাৰ বলতে পাবেন। আমানে কৰাকট বাগোৰা লাব দেখা আছাৰ আমি। ভাগুৰালী

### বারো

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

হিন্দুন্তান অ্যামব্যাসাডার-মার্ক টু। সিক্সটি ওয়ান মডেল। ফোর ডোর। পারটিন হানডেড নাইনটি নাইন সি. সি. বা ফোরটিন হর্স পাওয়ার। স্টিয়ারিং গিয়ার। ওয়ান

পিস ফুন্ট সীট। ওয়াটার কলড এগ্রিন।

ভারতের তৈরি এই বৈচল সাইজের কালো পাড়িটার চাবধারে এক চরুর ঘুরে দেখল রানা। মান্ত্রী ভাল করে মিরার মামাবারু বেধাহয় গাড়িটা পেয়েছেল সরকার বেকে। চেটা ভারতীয় পতাকা উচ্চ সামনে বন্দেটোর পরা রানা বুবন ভারাবেন প্রণর '৯০' লেখা থাকলেও '৭০' এর এক ইঞ্চি বেশি যাবে না ফটায়। গ্যালনে তিরিল-প্রিম্রিশ মাইল দেতে পাবে বকু জোব, যদি টিউলিং ঠিক থাকে। কাটনি লাইটের বালকথালে খলে ভাগা বোর্তে রেখে দিল রানা।

তৈরিই আছে রানা। ছোট্ট একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রা নিয়ে এসেছে। দুটো ডেক্সেড্রিন ট্যাবনেট গিনে নিয়েছে আগেই। উঠে কম্ন সে গাড়িব পিছনের সীটে। ডাইডিং সীটে মিত্রা সেন। সাডে সাডটা বাজছে বানার রিন্টওয়াচে। উজ্জন

বাতি জলে উঠেছে দোকানে দোকানে।

গড়িয়াহটা—লোয়ার সার্কুলার রোড—পেয়ালদা—আচ্বর্ণ প্রফুর চন্দ্র রোড— শামবাঞ্জাল—বেলগাছিয়া—পাইঞ্চপাড়া হয়ে ব্যারাকপুর ট্রান্থ রোচে পড়ল ওবা। এবপর কামারহাটি—পানিহাটি—সোদপুর—খড়দহ হয়ে টিটাগড়। একটি কথাও হলো লা ওনের মধ্যে সারাটা রাজায়।

টিটাণ্ড ছাড়িয়ে আরও আধমাইল দিয়ে স্পীড কমাল মিত্রা। বাঁয়ে মন্ত এরিয়া জড়ে উচ পাঁচল দেখা গেল আবছা মত। নাগরদোলায় চড়ে নামবার সময়ে, বা প্রেন এয়ার-পকেটে পড়লে যেমন লাগে তেমনি হঠাও শূন্যতা অনুভব করন রানা পাকস্থনীর মধ্যে। এই সেই নিধিদ্ধ এলাকা। বায়ে মোড নিল গাড়িটা।

প্রাচীরের বাইরে দ'শো গব্ধ জায়গা ছেডে কাটাতার দিয়ে সমস্ত এলাকাটা ঘেরা। হাই ভোল্টের ইলেকট্রপিটি দিয়ে সেই বেড়াকে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। এছাডাও কাঁটাতারের বাইরে প্রতি বিশ গন্ধ অন্তর-অন্তর রাইফেল হাতে প্রহরী। ভেতরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ। একটা সাদা-কালো রঙ করা পোস্ট দিয়ে পথটা বন্ধ। দুই পাশে সেট্রির ঘর। দুইজন গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেনগান হাতে। একটা বড সাইনবোর্ডে লেখা:

## PROHIBITED AREA No Entry Without Pass

সাঁ করে এসে গেটের সামনে থামন গাড়ি। ফ্রাণ এবং নাম্বার প্লেট দেখে স্যানিউট ঠুকন দুই প্রহরী। রেল গেটের মত উঠে গেল পোস্টের এক মাখা ওপর দিকে। ঢকে পড়ল গাড়ি সীমানার মধ্যে। শির্কাড়া সোজা হয়ে গিয়েছিল রানার,

আবার হেলান দিয়ে বসল।

খোয়া বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল হিন্দুন্তান জ্যামব্যাসাভার। প্রায় দ'শো গন্ধ অন্ধকার পথ। তারপর উচ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আসল এলাকা। মন্ত স্টীনের গেট ভিতর বেকে বন্ধ। কনিং বেল টিপনে বেরিয়ে আসবে প্রহরী। দুই ধারের প্রহরী-কক্ষের ফুটো থেকে চারটে মেশিনগান তৈরি থাকবে ওদের জন্মে। ওই গেটে মন্ত্রী হোক আর থে-ই হোক, ছাড়পত্র দেখাতে হবে। উক্ষেশ্য গ্যাখ্যা করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে আগে থেকে কোন সংবাদ না দিয়ে এই হঠাৎ আগমনের। টোলিফোনে জয়প্রথের অনুমতি আসবে। তারপর ঝুললেও ধুলতে পাবে সরক্ষিত প্রকাণ্ড গেট।

'হেড লাইট নিভিয়ে দাও, মিত্রা ।' গঞ্জ পঞ্চাশেক থাকতে বলন রানা। এবার

**जान मिटक मार्ट्य मर्ट्य मिर्ट्स निर्द्स हरला** ।

লাইট নিভিয়ে দিতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল রানা কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। না। সেট্রি দুজন পাথরের মর্তির মত দাঁডিয়ে আছে ওপের দিকে পিছন ফিরে। ভান দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল গাড়ি। ঠিকমত থিজ দেয়া নেই, তাই ইণ্ডিপেণ্ডেট সাসপেনশন থেকে স্বাধীন ভাবে নানান স্কেলে কাঁচকঁচ শব্দ উঠল অসমান জাফাায় চাকা পড়ায়।

একটা ইউক্যালিন্টাস পাছের পাশে দেয়াল থেঁবে থামল মিত্রা।

ব্যাগটা আগেই ঝলিয়ে নিয়েছিল কাঁধে, এবার একলাকে নেমে এলো রানা গাড়ি থেকে। মিত্রাও নামল। বিশস্ট উঁচু দেয়াল। হক লাগানো দড়িটা ছুঁড়ে দিল রানা দেয়ালের মাখায়। খটাং শব্দ করে আটকে গেল সেটা।

'কাল ঠিক আটটার সময় আবার আসব আমি এবানে। দড়ি ফেলব ওধারে। পনেবো মিনিট অপেকা করব। যদি বেঁচে থাকো তবে এই জাফাট্টায় ফিবে এসো

কাজ শেষ হয়ে গেলে।

'সেটা ঠিক হবে না, মিত্রা। আমি বেরোবার অন্য কোন পথ বের করে নেব। তুমি আর এসো না। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে...

'আমি আসব। তুমি বারণ কোরো না, রানা, বন্ধুত্বের অর্ম্যাদা কোরো না।'
বেশ, এসো। আর এখন ফেরার পথে ওই গেটিটায় কলিং কেন টিপে চতামার মামা এখানে এসেছিলেন কিন্য জিজেন করে যেরো। তাহলে হঠাৎ আরু এখানে আসার ব্যাপারে সম্পেহ করবে না কেউ। কাল আবার আসার পথ পরিয়ার

থাকৰে। 
কিয়া দিয়ে ডকতৰ কৰে বিশি বেয়ে উঠে গোল মাসুদ বাদা। দেখালের ওপব
উঠে যুক্ত বাতাস লাগল ওব চোকে-মুকে। একটা আলো এদিয়ে আসহিল ভান ধার
থেকে। সর্চ লাইট। দেখালের ওপর কেন্টটা সাঁটিয়ে পড়ে থাকল বাদা। পার হয়ে
চলে পোল তীর আলোটা। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল বাদা ভিতরের দানে। পার হয়ে
ওখানে বাতি দেখা যাদের, কাঁকৰ বিহানে ব্যক্তাটা গোট দিয়ে সোজা চুকে কিছুদ্ব
দিয়ে বাছে খুক্তাই। এদিউটা অক্ষরা। দিয়ে জি আছে বাঝা পদল না কৈ। বেৰা
অনেকটা দুরে পাকা দালান দেখা যাছে। ব্লিটিটা ভিতর দিকে এনে হুকটা উকটা
করে দিলা বাদা। ভালসর নেয়ে গোল ভিতরে।

শক মাটিতে পা ঠেকতেই রশিটা ছুঁড়ে ওপারে পাঠিয়ে দিল রানা। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে ওনল সে। দূরে চলে গেল গাড়ির মৃদ্ গুঞ্জন।

আবার একনার পাকক্ষণীর মধ্যে সেই বিচিত্র অনুসৃতি হলো। তাইকে সভিত্রই চকেছে যে নিষ্কির একালয়। সামনে পুরো একটা রাত। এর মধ্যেই সব দেখে-ওয়েন নিয়ে হবে। উচু টাওয়ার থাকে সার্চা লাইটেও আনোটা সময়ে প্রলাকা চরুব দিয়ে বিতে হবে। উচু টাওয়ার থাকে সার্চা লাইটেও আনোটা সময় এলাকা চরুব দিয়ে আবার আসাছে দিয়ের। সেয়াল থেকে ছাত দেশকের মধ্যেই একটা গাছ। ছুটে সেই প্রাক্তর আসাক্ষরে দিয়া ক্রান্তর ক্রান্তর মানে ক্রান্তর সংক্রান্তর প্রক্রান্তর ক্রান্তর সংক্রান্তর সম্যান্তর স্বান্তর সংক্রান্তর স্বান্তর স্বান

গাহের আড়ানে দিয়ে দাঁড়াল রানা। পার হয়ে পেল তীত্র আলো।
ব্যাণা থেকে বিন্যোকিউনারটা বের করল রানা। আমেরিকার উইতার
ক্যোপানীর তৈরি। জার্মানীর আর্বিছত সুষ্টিপারক্রপেলর মত ইন্দ্রা-রেড কেল
লাগানো আছে এতে। রাতের অন্ধরারেও পরিষার দেবা যায় এই দুরবীন দিছে।
চোক পাগাতের বীরে বীরে বানো অন্ধরার বিকে হয়ে পেল। চেকাকিদে নর্টার গুরিয়ে আরও পরিষার করে নিল রানা দুরের গাড় অন্ধনারকে। চারদিকটায় একবার চোক বলিয়েকে

বাম দিকে গেটের দুই ধারে সেন্ট্রিক্সমে আলো জলছে। কোনরকম অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল না সেথানে। বোধহয় বিনা বাধায় বৈরিয়ে যেতে পেরৈছে মিত্রা।

কোখাও বুকোবাৰ জাফাা দেখতে পেল না জানা। ভানদিকে দুই সৈমানের কোনে একটা নেট্রি খব-শান্ত পকানেক দুবেই। পেটেব কাহে খবে থবে সাজানো মন্ত আফারের অসংখ্য চারকোনা ব্যক্তমত কি কেন দেখল নানা। সোজাসুদ্ধি ভাকানেও সেই রকম কি যেন দেখা আছে বহুদ্বে। আপোনা কোন নোজন্ত সেখতে পেলা বা ।— অনেকভানো গাছ আছে আলাকাম্ম খেল প্রদিক ভাকিছ- কিন্তু একটা পাছেও পাতা নেই। ন্যাড়া ভালপালা বিস্তার করে দাড়িয়ে ছোট-বড় হরেক রকমের গাছ। ক্রমন্তর লাগছে ওত্তলাকে।

হাঁটতে আৰম্ভ কৰল বানা সোজা। পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা দরকার প্রথমে। সোজা আধমাইল মত পশ্চিমে হৈটে আবার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ান রানা। বিনোকিউলার চোধে লাগিয়ে দেখন প্রকাণ্ড একটা পাকা একতলা দালান দেবা মাছে। প্রায় সিন্তি মাইল মত লগা হবে। চণ্ডড়া কত তা বোকা গেল না ঘোবানে দিড়িয়ে বয়েছে কোনা থেকে। ওবানেই আনল ব্যাপার চলছে বৃথকে খেবে সেনিকেই এপোল রানা। আলোকোজন রান্তটা এক লাফে পার হবে এলো। আশা করন কেই কেবতে পারনি। পুরুর ধার দিয়ে এসে দাড়াল সেই প্রকাণ্ড খরের পারে। জাজনার জালায়ার কটা কবানো। শেল-মবেম বঙা চিকটা অকলবা। বিনোকিউলার চোখে তুলে দেবল রানা সমন্ত ঘর ফাকা। মেরেটা বালির। যতনুর দেবা যায় কেবন বালি আর বালি। আর কিছু নেই ঘরের ভিতর। প্রায় দেড়পো গজ

কিছুই বুঝতে না পেরে রানা ভাবল দেখা যাক ওপাশে কি আছে। এযন সময় চোৰে পড়ল দ'জন সেক্টি এগোচ্ছে এদিকে। চট করে আড়ালে সরে গেল রানা।

ব্যাপার কি : দেখে ফেলেছে নাকি ওরা ওকে?

দেউলো গৰ পার হয়ে বানা দেখল হাত ওচলাকে জায়া। হেতে একই আকারের আরেকটা ঘর ওপাশে। এই ঘরটার উজ্জল বাতি জলছে। কাঁচ দিয়ে দেখা গেল এ ঘরের বালির মেয়ে। কাঁচটা পারম। তেওকটা, আয়া-কবিণান করা নাকি? হুবাং বানার চোধে পড়ল অসংখ্য হোট ছোট পোকা তিড়িং বিড়িঙ লাকাকে বালির প্রস্থা হুবাং। ক্রম্মান্ত একি জনস্থাতিকে বেলি চাহতে কার্যকার নাকি হ

ওপর। প্রকাণ্ড ঘরটায় একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ছুতুড়ে কারবার নাকি?
ঐ ঘরটাও পার হয়ে গোল রানা পেন্থন নিক হৈছে। আরকটা ঘর। এ ঘরটা
প্রথম ঘরের মত অন্ধলার। কাঁচে হাত লাগতেই বানা বুবল ঘরটা অবাজাবিক বক্ষমের ঠাও। ভিতরে কিছুই দেবা যাছেল না। আরার বিনোকিউলার তুলন রানা চোরে। ভিতরে চেয়েই চুড় ছানাবড়া হয়ে গোল ওব। দফ লক ফোটি হোটি পঙ্গপালে সারটা ঘর ছেয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না কেউ—এখন ওদেব গভীর রাত। উর্জ্ঞোনত হয়ে উঠল রানা। সর্বনাণা তাহলে তো ভঙ্গীর আলী আকররের কথাই ঠিক মরে হছে, আর্চিপিরাল উপারে লাবকের্সিয়তে রীভ করছে, এবা অন্ধান্ত পঙ্গালাল। ঘরের ভিতর মক্ষতুমির আবহাওয়া তৈরি করেছে এয়ার-কণিশনিং

জ্বপু খনটাছ দিবীয় ঘবের মত উজ্জ্ব আলো। কাঁচে চোখ বেবেই ণিউরে উঠন রানা। বালি দেখা খাছে লা। মাটি থেকে চার ভূট উচু হয়ে সারা ঘরময় বিছিয়ে আছে পঙ্গাল একটার ওপর আকেন্টা, ডার ওপর আকেন্টা চার্ড এতলো আকারে আর-একট্র বড়-পূর্ব আ্যারাকট। একটার গায়ে কোঁটা জারার কার্যকটা। কার্যকটা কার্যকটা কার্যকটা কার্যকটা কার্যকটা আকার্যকটা। কার্যকটার আকারেনা কার্যকটার কার্যকটার কার্যকার আকারেনা কার্যকটার ভার আকারকটার কার্যকার ক

আবার এগোল। আরও একটা ঘর দেখা গেল একই আকারের। কিন্তু এর মধ্যে হরেক রকম যন্ত্রশাতি একু মানুষ দেখা গেল। বাতি জুলছে এই ঘুরুটায়। দুই

পা পিছিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাড়াল রানা। বুঝল এটাই আনল ন্যাবরেটরি। ঘরের মধ্যে পনেরো ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থু-উচ্চতা বিশিষ্ট একটা তারের ঞাল ঘেরা খাঁচার ভিতর ঠাসাঠাসি করে পঙ্গপান ভরা। মটিতে হুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে একটা ন্যাড়া গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। পঙ্গপাল ভর্তি খাঁচাটার পঁচিশ গন্ধ দরে আরেকটা সেই সমান খালি খাঁচার মুখ খোলা। একজন চশমা পরা লোক সেই খাঁচার পিছনে কি একটা জিনিস ডান হাতে ধরে দাঁডিয়ে আছে। ধতিটা উডছে জোর বাতাসে। রানা বঝল প্রবল বাতাস বইছে পঙ্গপাল ভরা বাচাটার দিকে। ধৃতি পরা নোকটা বাম হাতে ইশারা করতেই পঙ্গপালের খাচার মুখ খুনে গেল। হুড়মুড করে বেরুতে থাকন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল। বাতাসের প্রতিকৃতে উঠ্টে তিন মিনিটের মধ্যে সব গিয়ে ঢুকন খালি খাঁচাটার মধ্যে। মুখ বন্ধ হয়ে গেল সে খাচার। রানা ভাবন, নিক্যুই মৌনাসেস সেউ।

বিশেষ টেনিং দেয়া হচ্ছে পোকাগুলোকে। এই সরক্ষিত এলাকার মধ্যে দোল খোল দেয়া থকে শোলজনোলে। এই সুবাঞ্চত এলালার মধ্যে দিনাতা নিঃশাক লাক করে যাছে পূৰ্ণ পাঁচেন একনিট লোল পূৰ্ব-পাক্তিরমের সর্বনাল করবার জনো। এদেন দুকলা পাকিনমার নিষ্ঠান ভাষাবহতা চিতা করে এদেন বৃদ্ধি এবং শক্তির তুলনার আনার নিজেকে বড় কৃষ্ণ মনে হলো। এটাল মাখান এলা কতথানি ভাষার এবং নারাস্ত্রক বিষ্ফেল পিনা কর্মি বিষ্কার করে পারে ভারতে গিয়ে এদেন এতি প্রবাধ একটা সুখা অনুহত্ত করে লে। কোটি কোটি টাকা বায় করছে এরা নিজেনের হিছেতা চিত্রাক বববার জনো।

বিভিন্ন রকম কাজ চলছে এই ল্যাবরেটরিতে। নানান রকম অত্যাধনিক যন্ত্রপাতির একাংশ দেখতে পেল রানা। চট্ করে পঞ্চম ঘরটার দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল সে হঠাছ। একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল নাং এক মিনিট চপচাপ দাঁডিয়ে থেকে বঝল মনের ডল। আরও কি আছে সব দেখতে হবে। আঁধারের মধ্যে দিয়ে ক্লত হেঁটে দৈড়শো গজ প্রস্থ পার হয়ে এলো রানা। নাঃ। আর ঘর নেই। পঞ্চমটাই শেষ। একটা উচু বালির তিবি। দূরে কয়েকটা সূনুশ্য বাংলো। শক্তিশালী জেনারেটর চূলছে কাছেই—পাশে পানি ঠাতা হওয়ার ফোয়ারা। তারপরই চোখ পড়ল রানার খাঁচাওলোর ওপর। শত শত ১৫ × ১৫ × ১৫ ফুট খাঁচা লক্ষলম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখা আছে পঞ্চম ঘরটার গা ঘেঁছে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ঠাসাঠাসি করে ভর্তি পঙ্গপাল।

বানা ভাবল ভঙ্গর আলী আকবরের দেয়া মাটোরিঞ্জিয়াম হলিউশনটা এখনই ছডাতে আরম্ভ করে দেতে, না আগে সবটা এলাকা দেবে নেবে? গোটা পচিম দিকটা ব্যক্তি রয়ে সেছে। আগে স্বটা দেখে নেয়াই ডালো! রাত আরেকট হোক। হাতঘড়ির দিকে চাইলো রানা। সাড়ে দশটা বাজে। দুফটা পার হয়ে গেছৈ কখন টের পায়নি সে। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করন ওর খুব। কিন্তু উপায় নেই

এখন ৷

হঠাৎ মাখার ওপর ঘর-ঘর শব্দ তনে চমকে উঠল রানা। ওভারহেড ক্রেন। আড়ালে সরে দাঁড়াল সে। লোহার তারের মাখায় লাগানো হক নেমে এসে একটা খাঁচা শূন্যে তুলে নিল। রানাকে দেখতে পায়নি ক্রেন-চালক। আলো পড়তেই রানা দেখন খাঁচার ওপর একটা টিনের পাতে ইংরেজিতে লেখা যগোর। তাহনে এই খাঁচা চললো যশোর বর্ডারে। ক্রেনটা চলে যেতেই বিনোকিউলার চোবে তুললো রানা। দেখন যতগুলো দেখা যায় সবগুলোর উপরই লেখা আছে যশোর। সবশেষের খাঁচাটা একট বাঁকা হয়ে রয়েছে—সেটাতেও পডল রানা, যশোর।

তাহলে। প্রত্যেকটা জেলার জন্যে এতগুলো করে পঙ্গপাল যাছে। অন্যান্য জেলার খাচা কি গন্তবাস্থলে রওনা হয়েছে? ওভার-হেড ক্রেনটাকে অনুসরণ করবে তেবে এক পা এগিয়েছে, অমনি পিছন থেকে আওয়াজ এলো, 'ধবরুনার! মাথার

ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।' হিন্দী।

স্থার দীড়িয়েই ওলি কক্ষর বানা। সাইরেলার নাগালো পিরল থেকে আওাাাজ হলো, 'দৃপ!' হিটকে নোকটার হাতের নাক-মেপিনগানটা পড়ে গেল মাটিতে। ভারই ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। বানা বুবল, একট্ট আগে দেবা দুক্তন প্রবর্তী, একজন হবে। নিচয়ই দেখে ফেলেছিল ওকে। সঙ্গে সংক্রই দেয়ালের আড়াল ব্যেক্ত মর্বিয়ে একা ভিত্তীগুলন

'পাকাড নিয়া?' জিজেস করল সে।

'হাঁ,' রানা উত্তর দিল।

কিন্তু গলার মরেই চিনে ফেলল সে, তাছাড়া পরিষ্কার দৈখতে পাচ্ছে সে রান্যর হাপন স্বান্ধনার নির্দিশ কর্মান দিলে প্রতীয় তারি করের বানা। এই লোকটাও ফুটা করের পাইলে, টিপদটি না করে। নির্দেশ পাটি লোকটাও ফুটা করের পাইলে, টিপদটি না করে। নির্দেশ পাটি পাটিও পার প্রথম প্রহরীর রাপড়োলেড় পরে নিল রানা। তারণার দুটো মৃতদেহ আর একটা পাচা করেন ক্রিয়ান ক্রান্ধনার বাবি ক্রান্ধনার বাবি ক্রান্ধনার বাবি ক্রান্ধনার বাবি ক্রান্ধনার বাবি ক্রান্ধনার ক্র

এটা চলে ছেতেই দ্ৰুতে কান্ধি সারার চ্যাদিদ অনুক্তর করন নানা। এই দুখল এহবীর অনুপরিতি টের পেতে বেশি সময় দাগবে না এদেব। তার মধ্যেই চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বেরোবার। ন্যাণ থেকে স্প্রেশনান দিট করা সবিউপরের কৌটো বের করে পকেটে আছল রানা। তারগর সাব-খেশিন্দানটা তুলে নিল হাতে। ইছাগ্যর দাল আতে পেল জান্তিনির তিনি পেটে জী-এইট কানিবারের গান।

বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। চমৎকার হালকা যন্ত্রটা।

ভাচাতলোর পাশ দিয়ে ধেনায় বিছালো বারায় গৈয়ে উঠল বানা। তাবপর আলোকিত বারার ওপর দিয়ে বৃক্ত মূলিয়ে প্রদান কেনটা যেদিকে গছে পেদিকে। কিছুদ্ধর পেছনে একটা গাড়িব এঞ্জিন উটি নেয়ার পদ পেল দে। হেইচ লাইট জ্বল উঠল। যৌজে গালাতে ইংচ্ছে কঙ্কর বানার—কিন্তু পালাতে গগেনই সন্দেহ হবে। চিশ্ চিপু করে জোন হাটিবিউ আজঙ্ক হয়ে পোল বারার। বিছব ফিবে চাইল সাপো পাশ কাটিয়ে চনে পেল জিপ। কোন রকম সন্দেহ করেনি ওকে। যাম দিয়ে জুর জালায়ে মান

নাজা দিয়ে চলতে চলতে বাম দিকে চেয়ে দেখদ নানা হাজাৰ হাজার খাঁচা ভার্তি পঙ্গদান থবে থবে সাজানো। সিনেটা-কৃমিনা-চিট্যাগাং কেবা খাঁচাও দেখল রানা। কী বিষয়ি পরিকল্পনা নিয়েছে জন্মপ্রথ মৈঞ্জ, তাবতেই বুকের ভিডরটা হিম ববে আনে ওব। দেখল, ওজাব-হেড কেন্টা ওখন ফিবছে গোটের কাছ থেকে। ওবিন্তুত আছে লাকি। ভান দিকে মোড় মুকল বানা। গোটের কাছেই বাজার, দৃইপাপে অসংখ্য খাঁচা জখা করা। প্রথমে এখানে ঢুকে বানা ওগুলোকে বাল্প মনে করেছিল।

পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্প্রে-গান্টা বের করে প্রত্যেকটা খাঁচায় একট করে

সনিউদান শেপ্ত ককা বানা। ওম্বুধের নামটা জানে নে, কিন্তু কেন পঞ্চশানের কারবার দেখলে এটা হন্তাতে বলেন্ডেন ডক্টর আকবর তা জানে না রানা। বাস্ততার মধ্যে সেটা আর জানা হয়নি। বানা তেবেছিল হন্তানেই বুঝি মুহূর্তে শেষ হয়ে বাবে এই কোটি কোটি পক্ষশাল। কিন্তু কিছুই হলো না। অমুক্ত কিছুই ঘটল না। একটু নিবার্শ্ব হলো সে, ভাল সই হয়ে আমটিন তা ওবংব কি

দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে এল সে রাস্তা দিয়ে পচিম দিকের বাঁচাব সামনে। পথে মোড়ের ওপর সেক্ট্রি পোস্টটা থালি দেখে বুঝতে পারল এই চেক পোস্ট থেকেই দু'জন প্রহরী ওকে অনুসরুগ করেছিল। আলোকিত রাস্তাটা পার হবার সময় হয়তো

রানাকে দেখে ফেলেছিল ওরা।

বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগল পতিম দিকের থাচাগুলোয় দেশ্য করতে। তাবলব এপিয়ে দিয়ে আবার সেই প্রথম ঘর্তার সামনে দিয়াত রানা। দক্তর তালা বন্ধ। এপিন দিয়ে মেউটা কবে লাভ মেই। গাশাশাশি দুই থবের মারখাল দিয়ে একো দেব। পানেরো গান্ধ দিয়েই কাঁচের জানালা দেল। মেদিনগানের মাথা দিয়ে এক খায়ে আনিকটা কাঁচ তেন্তে ফেলল সে । আছু লানিকটা গান্ধিকা দিশু করে ভিত্তিয় মন্ত্রীয়ে তাই করল। তারপর বেরিয়ে এল রাজায়: আবার চুকল তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের মাঝ রাজা দিয়ে, সেশানে লাজ সেরে এল কিন্তু পক্ষম মন্ত্রীয় কিছুই করতে গারল না সে। পূর্বাদায়ে কাজ চলেন্তে কেনানে। যথোর বেলখা খাচার গোটা পনেরোতে দেয়ার পাই দেখ হবে গোল সনিউদান, ারানার কাজও শেষ। আরে কিছুই করার নেই ওব । ফোনে দিয়া শুলা সনিউদান, ারানার কাজও শেষ। আরে কিছুই করার নেই

কৰবাৰ নেই কেন্দ 'উক্তাৰ বাঁধা চামছাত্ৰ খাপেন ভিতৰ খেকে ছবি বেব কৰে এ ক ক'ছিট আন্দান্ত ক'টিতে আন্তঃ কৰল লৈ তাবেন জাল। নাতেৰ বেলা ওনা কিছুই টেব পাতে না। এবাও বেল চুপাচাপ বলে পাতৰৰ বাঁচাৰ মধ্যো। ভষ্টৰ আলী আক্ৰৱেনৰ কথাটা মধ্যে পড়ল। 'আত হলো। কি বাত হলো।' নাতে নচাচড়া কন্তবে না ওনা, কিছুল সকাল হলেই ফুকছুৰ কৰে সৰ বেবেবেৰ থাঁচা খেকে। 'পচিম নাংগান্ত ওপন্ন দিয়ে এশোৰে ওবা সমন্ত সকুত্ৰ মুছে দিতে দিতে। একটা অহুত আনন্দ শিহৰণ অন্তন্ত কন্তন নানা। 'মচন্দ সম্ভান্ত টোলেই বিকালে বাবোগ কবান মধ্যে ও ডিব আছে।

শোটা পাচেক খাঁচা আৰু কাটতে পাকল না বানা। বটাং করে দর্মজা খুলে গেল নাবরেটবির। এক ঝলক আলো এনে পড়ল বাঁচাতবোর ওপর। একটা বাঁচার আড়ালে সরে দিয়ে রানা দেখল চারজন লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। চলে গেল তারা হিন্দীতে কথা কলতে বলতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাংলাগলোর দিতে। খোলাই পাকল নবজাট। আলোন মধ্যে আরু কাল করা সঙ্গৰ না, ছুবিটি ফাখারুনে ঠেছে বলে সাক-খোনিলানাটা মাটি খেকে ভুলে নিয়ে বেরিয়ে এক রাজ্যয়। পঞ্চম ঘবের রেজান করা নালান করা এলালি নিয়ে বারুই থাকা। করা মানানাকটা নিয়ে বারুই থাকা। করা মানানাকটা নিয়ে বারুই থাকা। ইটিটের ইটিতে ইটিতে মাড়েজ সেই ঝলি চকে পোন্টের সামনে এসে দীড়াল রানা। ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বাজছে। বিশ্বিচার ডুলে দিল কানে। একদমে অনেকজা বরুবিক করে কোন পর-ওয়াল।

'যতসন শৌয়ো চাযাভূষো নিয়ে পড়েছি আমি। এতক্ষণ ধরে রিং হচ্ছে কানের মধ্যে কি তুলো তক্তে রেখেছ, না ডিউটি ফেলে ঘুমোচ্ছিলে?' বকুনি থামল একট। 'কাছেই পেচ্ছাব করতে গিয়েছিলাম,' রানা উত্তর দিল।

'আর তোমার সঙ্গের ভতটাং'

'একে দেব টেলিফোন?'

'না। আমি জিজ্ঞেস করছি দু'জনে কি একসঙ্গে গেছিলে জল তৈরি করতে? তোমাদের নামে আমি রিপোর্ট করব, তা জানো? এফুণি আলার্ম সাইরেন বাজাতে पाष्ट्रिनाम ।

'সরি, স্যার,' উত্তর দিল রানা।

'স্যার? স্যার বলছ কেন!'> लाकरीय कर्ष्ट्र जत्मा करते डेर्रन । बाना वसन 'जाव' वना डेरिड इसनि ।

তল হয়ে গেছে।'

'তোমার নম্বর কত?' পরিষ্কার সোজা প্রশ্ন।

'সেভেন্টি-নাইন, সি. পি.।' কাথের ওপর পিতলের নম্বর দেখে বলল রানা।

ক্ষম্পন করে কাচ্চালার ঘাঁটার আওয়ান্ত এল মৃদ্যু চেক করল বোধহয় অফিনার ভিউটি-ক্ষটিন। একটু থেমে আবার কলন, তৈরি থেকো, এরিয়ার মধ্যে লোক চুকুছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। সজাগ দৃষ্টি রাখবে চারদিকে। রিনিভার ছেড়ে দিল व्यक्तिमात ।

বাত বাকে দেওটা।

ব্যাগ থেকে কয়েকটা স্যাওউইচ বের করে খেয়ে নিল রানা। তারপর ফ্রাস্ক থেকে ঢেলে নিল কফি ৷ তপ্তির সঙ্গে কয়েকটা চমক দিয়ে ভাবল বাাটারা টের পেল

কি করে? নাকি এই টেলিফোনের কথোপকখনেই বুঝে ফেলেছে? এই চেক-পোন্টটা ত্যাগ করা উচিত। এইভাবে বেশিক্ষণ আর আত্মণোপন কৰে থাকতে পাবৰে না সে। মিত্ৰা যদি আসে তো সেই আগামীকাল বাব আইটার। কিন্ত এখন যত শিগণির সম্ভব এই এলাকা ছেডে বেরোনো দরকার। অন্যভাবে চেট্টা

কৰে দেখতে হবে।

ঠিক এমনি সময়ে কাঠের চেক-পোস্টের বাইরে মৃদু একটা খসখস আওয়ান্ধ পেন বানা। মহর্তে সজাগ হয়ে উঠন ওর কান। এত আলো কেনং বঝল, দেরি হয়ে গেছে। সার্চ নাইটটা স্থির হয়ে আছে এই সেক্সি-পোন্টের ওপর। সার্ক-মেশিনগানের ওপর হাত পড়ন তার। সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠন আবার। রিসিভারটা কানে তলে ওনল বানা, পরিষ্কার বাংলায় একজন বলতে, 'আমি জয়দ্রথ মৈত্র বলছি। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, মি. মানুদ ৱানা। বিশটা মেশিনগান ধরা আছে আপনার मिटक । कथा ना धनटन এक टमटकट७ सांसता **२**८३ गाउन ।

কথাটা বিশাস করল বানা। কণ্ঠত্রবাটাও চিনতে পাবল অকেশে।

'মেশিন্যান আর পিরুলটা ডেম্বের ওপর বেখে দয়া করে ভদলোকের মত বেরিয়ে আসন বাইরে।

চিন্তা করছে রানা। তাহলে ধরা পড়ল সে! ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে ভাল করেই জানা আছে রানার। এখনই বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে,

না অপেন্দা করবে সুযোগের? জামার বোতামটা ছিড়ে খেয়ে নেবে? সার্চ লাইটটা সরে গিয়ে অন্ধকার মাঠের ওপর ঘুরে এল একবার। সেই

আলোয় রানা দেখন বিশঙ্কন সৈন্য মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। রানা স্থির করল অপেক্ষা करता स्म

'অলরাইট, বাস্টার্ড।' বলেই রিসিডার নামিয়ে রাখন রানা।

'বেরিয়ে এসো, বাপ। সময় নষ্ট করে লাভ আচে কিচ?'

খব কাছেই পেছন খেকে মোলায়েম কণ্ঠন্তর শোনা গেল। বেপরোয়া রানা বেরিয়ে এল বাইরে। স্বপূ করে দু'পাশ থেকে দু'জন ধরল ওর হাত। তৃতীয়জন এবার পেছন থেকে এসে পিন্তলটা বের করে নিল ওর ওয়েন্ট-ব্যাও থেকে। অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল মেশিনগান-ধারীর দল। রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাধা হয়ে গেছে। দড়াম করে এক লাখি মারল আর্মি লেফটেন্যান্ট রানার পেছন দিকে। দুই পা সামনে এগিয়ে গেল রানা সেই ধাকায়।

একটা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে।

'আসুন, আসুন। আপনার জনোই অপেক্ষা করছিলাম, মি. মাসুন রানা। জানতাম আপনি বাঘের বাচ্চা—পালিয়ে যাবার লোক নন। কলকাতায় পেলাম না. কিন্তু জানতাম এখানে আপনার দেখা পাবই।' হলদ বীভংস চোখ মেলে বানার ক্ষিত্ত জানতাম এখনে আননায় দেখা শাখন। বসুন অভতন তেনে নেলা আনায় দিকে চেয়ে রয়েছে জয়গ্রপ মঁত্রা ভর মুখে এই প্রথম হানি দেখল রানা। হাসতে দিয়ে টান লাগতেই জিভ দিয়ে মুখের দুই কোণের ঘা ভিজিয়ে নিল জয়গ্রপ মৈত্র। কেশ-বিহীন প্রকৃত্ত মুখাটার ভিন ফুটু উচুতে উচ্জুল বাভি জ্লুলছে। আলোটা চকচকে মাখায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধার্ষিয়ে দিল রানার।

'কিন্তু আশা করেছিলাম বাইরে ধরা পড়বেন—ভেতরে ঢোকার আগেই।' পেছন ফিরে হাটতে আরম্ভ করল জয়দ্রথ মৈত্র। পাঁচজন ছাড়া বাকি সবাই পেছনে রয়ে গেল : ওয়েটিংরুমের মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট কনফারেল হলে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রকাণ্ড একটা পাক-ভারতের ম্যাপ ঝুলছে একধারের পুরো দেয়াল জডে। মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরের একটা অংশ। চাবি দিয়ে গেটটা খুলৈ দিল জয়দ্রথ মৈত্র। দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ডাল করে সার্চ করা হলো রানার সারা দেহ। উরুতে বাধা খাপ থেকে ছোরাটা বের করে নেয়া চলো।

'পিজনটা কোথায়গ'

'এই যে,' রানার ওয়ালথার এগিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

সাইলেনার খলে ফেলল জয়দ্রখ মৈত্র। স্রাইড টেনে ছ'টা গুলি বের করে ফেলল মাটিতে। ব্যারেনের গোড়ায় চেম্বারের কাছে বুড়ো আঙুলের নথ রেখে পরীক্ষা করে দেখল গুলি ছোড়া হয়েছে কিনা। নলের ভিতরে পাউভারের দাগ দেখে মাধা নাডল टम ।

'লাশ দটো কোখায়?' দপ করে জলে উঠল জয়দ্রথের চোখ।

লেফটেনান্ট তখন নিচ হয়ে মাটি থেকে গুলিগুলো তলছিল। রানা দেখল এ-ই সযোগ। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই হঠাৎ ঝেডে এক লাখি লাগাল ওর চিবকের নিচের নরম মাংস লক্ষ্য করে। এমন ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। স্টীলের সোল বসানো জুতো সোজা গিয়ে লাগন লক্ষ্যস্থলে। একটা বিকট আওয়াজ করে দুই হাত भुत्म जुत्न िठ रहा পড़न लाक्টा रमस्याउ । बैटि रजाना **एनि**एला हिटेक राम

চারদিকে। নাক মূব দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কণ্ঠনালী ছিড়ে গেছে। আধ মিনিট ছট্ফট করে জয়দ্রগের চোধের সামনে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

লাল হয়ে পেন জয়দ্ৰথের ফর্সী মূৰ। অনেক কটেই নিজেকে সংযত করন সে। এবার এক মুটকায় ২০ডছ প্রবন্ধীনের কাছ থেকে চুটো এক বানা। হাত দুটো তেমনি শেছনে বানা। এক লাফে জয়দ্ৰথের কাছে চকে এক সে। তলপেটি নক্ষা করে প্রচত একটা নাথি চালান। দ্বির বয়ে দাড়িয়ে ছিল জয়দ্রথ। চট্ট করে এক পা পিছয়ে ধরে ফেকল বানার প

রান্যর কানে গেল, পেছনের কাউকে জয়ন্তর্থ বলল, 'থবরদার, গুলি কোরো না!' তারপরই ধাই করে একটা রাইফেলের বাট এসে পড়ল ওর মাথার ওপর। জ্ঞান হারিয়ে মেথেতে লটিয়ে পড়ল মাসদ রানা।

ঠিক সেই সময় পাশের একটা দরজা দিয়ে খ্রীপিং গাউন পরিহিতা স্যালি ডেভন

ঢুকল এসে ঘরে। এক মুহূর্ত অব্যক্ত হয়ে রানাকে দেখল সে।

'এখন যাও, স্যালি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগছি আমি।' বন্য বাকারয়ে চলে পেন সালি পাশের ঘরে। শাক করে রানার পা রেঁধে ফেলা হলো। ক্ষপ্রথমের ইন্দিতে লেফটেনাথের নুখচদের উঠিয়ে নিয়ে পেন দৃইজনে। বান্ধি দৃজন রানার পা ধরে হটেন ছেঁচড়ে জানহীন দেখটা নিয়ে এল লোহার পরান দেয়া হাজত ঘরটার মধ্যে। তালা লাগিয়ে দিল জয়ন্ত্রথ লোহার পেটে। হাতের ইঙ্গিতে ওদের চলে যেতে বলে টেনিগের ওপর কয়েকটা কাপজ ঘটিল ছিছুম্প। একটা টেনিফোন করুল কোথাও। তারপর বার্তি নিভিয়ে দিয়ে চলে পেন পাশের ঘরে।

ষ্টাই। বানেক পরে জান ফিরে এলা নালার। মাধায় জনতা যক্তা। চোর মেনে দেখন চারনিকে নিশ্চিপ্ত অকলার। কোখায় আছে বুঝতে পারল না নে। দিঠের তলায় হাতটা কোয়ানায় পড়ে বুকত চলাচন বন্ধ হয়ে দিয়াছে। দেহ কাত করে চলাচন সুক্ত কলা রানা শক্ত করে বাঝা হাত দুটো। আবার রক্ত চলাচল আবার হওয়ায় বিশ্বি ধরে লোভ চান হাতটীয়া। বিকারগ্রেটের মতা অনেক আক্রেলাকো চিত্রা মুক্লাল করেও আকল এব নালার মধ্যে। একই কলা বারবার দিরে আনে—চেন্টা করেও তালাকে কালা বালা। মানের মিরে নিক্তেজ হয়তা প্রমিয়ে পক্ত করে তালাকে নালা। মানের মিরে নিক্তেজ হয়তা প্রমিয়ে পক্ত লগে

অনেক বেলায় মুম ভাঙল রানার। চোখ বদ্ধ করেই ওনল পাশের ঘরে খবর হচ্ছে রেডিওতে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠল রানা। মুহর্তে ঘুমের বেশ কেটে

গেল তার । যক্ক। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরুসা হলোঁ না ।

'এ খবর্ন জ্রানিত হচ্ছে নেডিও পালিস্থান খেকে। আন্তা ভোচ নাড়ে ভিনটান নামাজারাদী ভারতের হীন আক্রমণের পরিপ্রেখিত দেশে জ্বন্ধনী অবস্থা সোজা করা হয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় দৈন লাহোর সেইরে পালিস্থানের দ্বা ভ্রয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় দৈন লাহোর সেইরে পালিস্থানের দ্বা ভ্রমাছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় দৈন লাহোর সেইরে পালিস্থানি দ্বা ভ্রমানরা বিপুল বিক্রমণ শক্র দৈন্যকে প্রতিহত করছেন। এই মাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে—ভারতীয় বিমান বাহিনী ওয়াজিরাবাদে দত্তায়্মান একটি মাত্রীবাহী কেল্পাাড়িও পার বোমা বর্গণ করেছে। পূর্ব ও পচিম শালিস্তানে মধ্যে বিমান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতির উদ্দেশে আজ প্রেসিডেট যে জরুরী বেতার ভাষণ দান করেছেন তার বাংলা তর্জমা প্রচার করা হবে কিছক্ষণের মধ্যেই।

ব্যাপার কি ? যদ্ধ লেগে গেল গলাহোর আক্রমণ করেছে ভারত !

বররের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আবার পড়ে শোনালো হলো। মন দিয়ে গুনল রানা। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনী আটটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে; স্থল বাহিনীর গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে আরও তিনটি! খবরের পরই ডেসে এলো রানার প্রিয় কণ্ঠশিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ:

'রক্তে লিখেছি জগ্মড়মির নাম'

সারা শরীর রোম্ঞিত হয়ে উঠল রানার। স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর বন্ধ-বান্ধবদের ছবি ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। সমগ্র পাকিস্তানে আজ ফুল-চাঞ্চলা, আর সে কিনা পতে রয়েছে এখানে নিরুপায় বন্দী অবস্তায় 🗈

এমনি সময় জয়দথ এসে ঢকল ঘরে। একটা সরু নাইলন কর্ড ধরে টান দিতেই

সারা ঘরে উজ্জ্বল বাতি জলে উঠল।

ঘরে উজ্জ্বল বাতি জলে উঠল। 'ঘুম ভেঙেছে তাহলে? খবরটা ভনলেন? অবাক লাগছে মা?' পরম পরিতৃত্তির ভাব ফুটে উঠল জয়দ্রথের মুখে। টেবিলের ওধারের চেয়ারটায় কল সে। দু'বার হাতে তালি দিতেই দু'ন্ধন সিপাই ঢুকল ঘরে। তালা খুলে রানাকে নিয়ে এসে বনানো হলো একটা বিশেষ ভাবে তৈরি লোহার চেয়ারে। মেঝেতে লেফটেন্যান্টের রক্তের দাশ কালচে হয়ে লেগে আছে এখনও। চেয়ারের সঙ্গেই ফিট করা চামড়ার বেল্ট দিয়ে প্রথমে রানার বুক, পেট এবং আলাদা আলাদা করে াবত ক্ষা চাৰজার বৈধ্য সংগ্রে প্রথম স্থানার বুল, শা চার ক্ষানার আন্যান করে। সুই উক্ত বাঁধা হলো শক্ত করে; তারপর পায়ের বাঁধন বুলে পা দুটো চেয়ারের দুই পায়ার সঙ্গে বাঁধা হলো। এবার হাতের বাঁধন বুলে কনুই আর কজি বৈধে ফেলা হলো চেয়ারের হাতলের সঙ্গে। একবিন্দু নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না রামার। জয়দ্রথের ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সিপাই দুজন।

আজ আমার বড় আনন্দের দিন, মি, মাসুদ রানা। আজ আমাদের ডি-ডে। দই-দইটা বছর কঠোর পরিশ্রম করবার পর আন্ত আমরা সাফল্য অর্জন করতে যাছি। তাই অন্যান্য সবাই পৌছবার আগেই আপনার সঙ্গে দটো বুসালাপ করবার

रमाञ् সংবরণ করতে পারনাম **ন**ি

একট নডে চডে আরাম করে বঙ্গল জয়প্রথ।

'ওই যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটাকে আমরা বলি "পাানিক চেয়ার"। কারও কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে হলে ওটা ব্যবহার করি আমি। আমার নিজেরই আবিদ্ধার। অনেক রকম কাজ হয় ওতে। ফটাখানেকের মধ্যে আমাদের দেশের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পৌছবেন এখানে। স্টেনোগ্রাফারও আসবে দইজন। তাঁদের সামনে আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে নেয়া হবে নানান কৌশলে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন কয়েকটা ইলেকট্রিক তার গিয়ে চুকেছে চেয়াটার ভিতর। বারোটা বোতাম আছে আমার হাতের কাছে—একেকটাতে একেক ফল, সময়মত টের পাবেন সব। এখন আমার অতিথিরা এসে পৌছবার আগেই আপনাকে বর্তমান পরিপ্রিতি সম্পর্কে একট

ওয়াকেফহাল করে নিতে চাই।

এক টিপ নস্যি নিল জয়দ্রথ মৈত্র।

বকের ওপর বড়ো আঙল ঠেকাল জয়দ্রথ মৈত্র।

বুংনৰ উপৰ বুংড়া আৰুল কেলা কঞ্চল ক্ৰেয়া ।

আমি তেবে দেখলাম এই নদী নালাৱ দেশে সৈন্য-বাহিনী পাঠিয়ে খুব সুবিধে
হবে না। ট্যাঙ্ক যাবে নৰম মাটিতে বসে। ডাছাড়া আমাদেৰ সামৰিক শক্তিৰ পূৰ্ব
প্ৰয়োগ হুডায় নৰকাৰ পদিক পালিব্যানে। ভাইড়া আমাদেৰ সামৰিক শক্তিৰ পূৰ্ব
প্ৰয়োগ হুডায় নৰকাৰ পদিক পালিব্যানে। ভাইড়া আমাহাৰ বুলানা-যানান্ত ক্ৰয়িয়া কৰাৰ ক্ৰানা-যানান্ত ক্ৰয়িয়া কৰাৰ পালিব ক্ৰয়েক ক্ৰয়েক

িনির্বিকার ভাবে গুনছিল মাসুদ রানা। এবার বলন, 'আর চুপচাপ তাই দেখবে

পৃषिवी! गोब्स माहात बाग्रगो পाउनि, नाना ।

জ্ঞান্তথ একটা বোডাম স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠল রানা

তীব একটা বিদ্যুৎ ঝটকা খেয়ে।

তেই অশোচন কৰা বৰলে এই বোডামটা সাধাকত টিপি আমি। বাবোৱা ককা কৌশলেব এটা একটা। আশা কৰি ভবিষ্যতে আৰু অভস্ৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰকেন না। যাক, যা কাছিলাম। পৃথিবীতে দুৰ্বলেৱ স্থান নেই। ক্ষমণালোই বাকি বা দেশ যা করে সেটাই নায়। তবে হাঁা, প্রতিবাদ হবে, বড় বড় কন্যাবেক হবে, অনেক পুক্তিবৰ্জিব চেট উঠবে-পুনে, বুছং শক্তিবাই বিঠানক গৱ বৈঠক বলাবে, আলোচনা চলবে দিনেক পর দিন। শেকচালে ছাড়ৰ আমৱা পাকিস্তান। গড়িমনি কবে আছি-যাব করতে করতে চাব-পাঁচ বছর পার হয়ে যাবে। খবে হাড়াব্যা বানিয়ে হেড়ে দেব আমবা পাকিস্তানকে। প্রাণটা কেবল দুৰ্বভাবে ধৃত্বপূক্ করবে—আর বিচ্নু অবশিষ্ট থার্কবে না। ছম্মের পর খেকেই আপনারা যে অবিয়াম ইয়েগের মধ্যে বেশ্ছেম্

একট্ট খেমে একটিপ নিন্য নিল জয়প্তথ মৈত্র। পাশেই রাখা একটা ছোট্ট দামী অলওয়েড ট্যানজিন্টার বেডিও খলে দিল। প্রেলিডেন্টের ভাষণের অনবাদ প্রচার

করা হচ্ছে।

করা হচ্ছে। ভারতের কামান চিরতরে গুরু না করা পর্যন্ত দশ কোটি পাকিস্তানী বিশ্রাম গ্রহণ করবে না। ভারত এখনও বুঝতে পারছে না কোন্ জাতির বিরুদ্ধে সে মাথা

একট বিদ্রূপের হাসি হেসে বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা ।

অন্যান দায়িত্ব ছিল মন্ত বড়, মি. মানুল রানা। বহু বাধা-বিলটি অতিক্রম করে
আমার লক্ষ্যান বাহিনী তৈরি করতে হয়েছে। কত খত কঠিন সমস্যা এসে উপস্থিত
ইয়েছে। এই চে চারটে রিজি ক্রম দেখেছেল-শ্বৰ এয়ার বর্তিগন করা। মনুক্রটন
আবহাতখা তৈরি করা হয়েছে লেখানে। তেনি তিনিকিটি, হাই টেম্পারেচার। বছরে
ছয়ারার চিম শালিছারিছ থেনে লিখে। এতি চিনিশ পটার মধ্যে চারবার দিনকে নাত
করেছি, রাতকে দিন। এক মানের জামাায় এক সপ্তায় পূর্ণ রয়ক পক্ষপান তৈরি
করেছি। গ্রী পক্ষপান বালুর নিচে দু'লো করে ডিম সেডেছ। ডিম থেকে নিউশা,
তার থেকে লারকা একং নবলেমে আচাকা। বিশেষ প্রক্রিয়ার দেখিলের মধ্যেছি ডিম
গাড়াবার জনো প্রস্তুত হয়ে গেছে নতুন জেনাকেশ। চিত্রা করে দেখুন, দাইলে সম্যা
প্রশালিকার। হেয়ে ফেলা সন্ধর হত না এত জম সময়ের মধ্যে। জমার বছে
লোকান্ট, অর্থাৎ Accridium Succinctum আবার চলে হাওয়ার অনুকরে।
যে সময়টাতে ছাড়তে চাই সে সময় হাওয়া রয় নিজশ পুনিক থেকে। নিকৌকৃমিন্না-টিটাগানে এর জনো চিত্রা নেই, কিন্তু আপনানের পশ্চিম সীমান্ত ছাড়কে নচ
চলে আসবে আমানের নিজেদেরই দেশে। তাই এনের স্পেণানা ট্রেনিং দেয়া
হয়েছে। Molasses---'

'ওসব আমাদের জানা আছে। আপনাদের কার্যকলাপ সবই আমাদের নধ-দর্পদে। ওই গদ্ধ ছড়িয়ে পঙ্গপালগুষ্টি হাওয়ার প্রতিকৃলে নেয়ার চেটা করছেন আপনারা।'

আশনার। ইয়া। আন্ত সকালেই আমাদের সব ক'টা বোমা ফেটে সীমান্ত জুড়ে গদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। রানা কিছ বনতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করন

জয়পথ মৈত।

'আপনাদের পি. সি. আই.-চীফ সেগুলো তলে অকেজো করে ফেলবার স্কলে লোক লাগিয়েছে, এই তো বলতে চাঙ্গুনং নৈ সব আমার জানা আছে ৷ তাই সকাল বেলা প্লেনে করে নতুন একদফা গন্ধ ছড়ানো হয়েছে। দুপুরে চারটে Mig-21 যাবে আবার একদফা একটাষ্ট ছড়াতে। কয়দিক সামলাবে রাহাত খান্য ও হচ্ছে গরু-খেকো নেডে মুসলমান। ইদ্ধির খেলায় আমার কাছে সে একটি ততীয় পেণীর পর্মত মার ।'

আবার একবার খনল জয়দ্রথ রেডিওটা। শেষ হয়ে এসেছে প্রেসিডেন্টের বাণী। '—কঠোরতম আঘাত হানার জন্য আপনারা তৈরি হন। এগিয়ে যান, শঞ্জর মোকাবেলা করুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। শয়তানের ধ্বংস অনিবার্য।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠন। বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা

বিতৃষ্ণার সঙ্গে।

'নঙ্গপানের আপনারা কি দেখেছেন? ১৯৬২ সালে করাচির ওপর দিয়ে যে ছোট্ট দল্টা উড়ে পিয়েছিল তার ফলেই সারাদিন সূর্যের মুখ দেখতে পায়নি করাচিবাসী। ওটা ছিল মাত্র ৯৫ মাইল লম্বা, ৮ মাইল চওড়া আর উচ্চতা ছিল আধ স্পালেশন। তলা দেব মাত্র এর শাহণ লগা, ৮ মাহণ ততত্ত্ব আর উচ্চত টাইণ আদ মাইন। আর এখানে আমি প্রত্যেক জেলার জনো ছাড়ছি এর পাঁচন্তণ বড় বড় এক একটা করে মদ। দুঃধ তথু এই, আমার ইচেছ্মত ছাড়তে পারলাম না। দেনাপতি তৈরি হুতে সুময় দিয়ে নিলেন একটু বেশি। আর মাস দুই আগে ছাড়তে পারলে অতলনীয় ক্ষতি করতে পাবতাম।

একবার মুখের দুই কোণ ভিজিয়ে নিল সে। দেখল রানা ঝিমোচ্ছে—ওর কথা তনছে না। একটা বোতাম টিপল সে। গরম হয়ে উঠছে চেয়ারটা। অবাক হয়ে রানা দেখন জয়দথ হাসছে। লাল হথে উঠেছে চেয়াবটা। ধোঁয়া বেরোতে আবস্ত করন রানার কাপড় থেকে-আগুন ধরে যাচ্ছে। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁত

দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রামা। সুইটটা অফ করে দিল জয়দ্রথ। 'ইচ্ছে করলে অসম্ভব ঠাণ্ডাও করা যায় অন্য বোতাম টিপে। যাক, যা বলছিলাম। অনেক বাধা বিপত্তি। একবার তো একটা ফাঙ্গাস হোগ হয়ে তিন দিনে শেব হয়ে গেল সব পঙ্গপাল। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। ম্যাটারিন্ধিয়াম থেকে হয়—

'কি বললেন?' চমকে তাকাল রানা জয়দ্রথের মুখের দিকে।

'ম্যাটারিজিয়াম। কেন, নামটা ওনেছেন নাকি?'

হঠাৎ খণিতে উদ্রাসিত হয়ে উঠল বানার মৰ। বক্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে গেল ওর। অবাক হয়ে বক্ততা বন্ধ করল জয়দথ মৈত্র।

'হাসছেন কেন্ঠ'

'আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না, তাই।'

'হঠাৎ এত আনন্দের কারণং'

'আমার দেশকে আমি রক্ষা করেছি—তাই বজ্ঞো আনন্দ হর্ছে।' জয়দুথ ভাবন, হঠাৎ মাখা খারাপ হয়ে গেল নাকি ব্যাটার? অভিবিক্ত নার্ভাস হলে এমন হয় অনেক সময়। কিন্তু হাসিটা তো বিকারপ্রন্তের হাসি বলে মনে হচ্ছে না

জাংগাস রোপের কথা বলদেন না? মাটারিজিয়ামণ আপনাকে অনংখা ধন্যদা। এই বোগটা বয়ে অনেছিলাম আমি পালিজান খেকে। প্রত্যেকটা বাঁচায় এই সলিউদন স্প্রে করেছি আমি গত রাতে; কিন্তু জানতাম না কি কতি হবে আপনাদের। এখন বুৰলাম। কানকের মধ্যে সমগ্র পঙ্গদান মরে ভূত হয়ে যাবে আপনার। এত নিষ্কাম করেও পেৰ কালে হেরে পোলেন, যেয় মণ্যান

মুখুটা হাঁ হয়ে গ্রিয়েছিল জয়দ্রথের, নিজের অজান্তেই নগ্রির কৌটোটা তুলে

নিল টেবিল থেকে। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ঢোক গিলল সে।

'অসম্ভব!'

শ্ববই সম্বন। আপনার পক্ষম ন্যারবার্টবির পাশে ফেবানে মণোর নেবা বাচাগুলো ছিল কাল রাতে ∙০ওইখানে ড্রেনের মথো খোঁজ করলে পাবেন, থানি কোটোটা পড়ে আছে। তুলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওইখানে এবেই শেষ হয়ে পিয়েছিল সলিউদন। তাই বাকি খাচাগুলোর জাল আমি ছুবি দিয়ে কেটে ফাঁক করে নিয়েছি। জালকলোও ওানেই পাবেন। একটু বেলা উঠেই খাচা থেকে বেরীয়ে গোছে ওরা সর—মিথো কথা নয়, খোঁজ নিয়ে দেখুন, এতক্ষণে পতিম-বালাস্ব মঙা থানার চয়ে বেজাগেল গুললা।

জায়াখ বুঝন, মিখো কথা বলছে না বানা। সমত মুখ কুঁচকে সেল ওব। ধক-ধক জ্বলে উঠল হলুদ লগাটে চোৰ জোড়া। শেষ কালে এব হাতে পরাজয় হলো ভার? একটা সাধারণ পাকিস্তানী স্পাই এসে শেষ করে দিল তার এত দিনের সাধান, এ প্রকাশ একজন লোক পার্মিয়ে দিল জয়গব কৌনটাটা নিয়ে লারকেটবিতে দেবাত

জনো : ল্যাবরেটবিতেও ফোন করে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে :

জমের উন্নাসে রান বলে চলল, 'আর, ভবিষ্যতে নিচয়ই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিয়ের উন্নাসে রানা বলে চলল, 'আর, ভবিষ্যতে নিচয়ই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিয়ের আপনার দাত কয়টা ফেলে দিত্যম ওই অশোচন উক্তির জনো 1

আবার বোতামে হাত দিতে যাঙ্গ্বিল জন্মপুথ মৈত্র, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতে সেদিকে হাত বাডাল। রিসিভার কানে তলেই চক্ষ চডকগাছ হয়ে গেল

জয়দথ মৈতের।

কি কৰলেণ ধৰ্বৰ এলেছে খাঁচা খালিং (চিছুক্ষণ চুপচাণ তদল) না, এখন আৱ কোন ইনসেকটিলাইড দিয়েই ফেৱানো খারে না। যা ফাঁত হবাব হয়ে গোছে। …কোধায় বললেং বাৱাসতং (মাধা নাড়ল হতাশ ভাবে) এততলো লোক কেউ লঞ্চ করন না এত খাঁচা সব কাটাং —না, ওখানে জানিয়ে কি হবেং—কি কলেণ্ড প্রধানস্তীত পুলিক আমি সামলান আমি আমৃতি প্রকৃষ্ণি।

রানার প্রতি তীব দৃষ্টি হেনে উঠে দাঁড়াল জয়প্রথ মৈত্র। তেমনি শৃচকে শৃচকে হাসছে রানা। বলল, হৈবে গোনেন, মৈত্র শশাই। এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও লেজ গুটিয়ে পানিয়ে আসতে হবে আপনাদের সেনাপত্তিকে বেত খাওয়া কুকুরের মত। আমাদের সামরিক শক্তি আপনাদের ভল ভাভিয়ের দেবে অপ্রাদিনেই।

'আমি আসম্ভি! তারপর তোমার উপযক্ত বাবস্থা করছি, শয়তান।'

একটা সইচ টিপে দিয়ে নিশিতে পাওয়া লোকের মত দিশেহারা পা ফেলে

বেরিয়ে গেল জয়দ্রথ মৈত্র :

খুব নিচু ভোল্টে অত্যন্ত হাই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট চালু হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। দশ মিনিট পর পর ভয়ঙ্কর সব দুঃস্কন্ন দেখে তেঙে যাচ্ছে রানার অনিক্যতার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জনো অপেকা করা যায় না।

মাথার ওপর দিয়ে কত যে জেট গেল ঝাকে ঝাকে তার ইয়ন্তা নেই। বানা ভাবল, এ এক অন্তত নির্যাতন বের করেছে তো জয়দ্রপ। যখন সে ঘুমাতে চাইছে, তখন কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে ওকে আবার জেগে থাকবার চেট্টা সত্তেও কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে। ঘুমটা যতবার

ভাঙছে দঃবার দেখে ভাঙছে। টপ টপ করে ঘাম পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে।

একটা ছায়া কেঁপে উঠন ঘরের ভেতর। চমকে যাড় ফেরাল রানা। সাানি ডেঁডন। প্রথমেই পা টিপে টিপে বোতামগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ান সে। আবার যুমিয়ে পড়ছিল রানা—সুইচ অফ করে দিতেই যুমের রেশটা গেল ছুটে। চটপট রানার বাধন খলতে আরম্ভ করল এবার স্যালি। হাতের বাধন আগে খলল, তারপর পায়ের। বিশ্বিত রানা নিজেই তাড়াতাড়ি গলা, বুৰু এবং পেটের বেল্টডলো খুলে ফেলল। আধু মিনিটের মধ্যেই বাধনমুক রান চিঠে দাড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আপনি কোখেকে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'জয়দ্রথের সঙ্গে আছি ব্যাঙ্কক ফিরে যাবার আগের ক'টা দিন। ক্যাথির পাপের প্রায়ন্তিত্ত করছি। আপনার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না। আমার বোন ভল করেছিল—ওকে ক্ষমা করতে পারবেন না. মি. রানা?

'ওসব পরে হবে, স্যালি। এখন বাজে কয়টা?'

'সাডে সাতটা।'

'ক'জন সশস্ত্র লোক আছে এ বাডিতেং'

'আট-দশ জন। কিন্তু সম্পূর্ণ এরিয়ার অর্ধেক প্রহরীকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে আৰু ।

'আমার পিরলটা কোথায় জানেন?'

'প্রহরীদের চোবে না পড়ে এ বাড়ি খেকে বেরোবার কোন পথ আছে?'

'তা ঠিক বলতে পারব না । গতকালই প্রথম এসেছি আমি এখানে।'

'জয়দ্রথ কখন আসবে বলে গেছে কিছু?'

স্মালিকে আৰু জবাব দিতে হলো না । একটা জীপ জোৱে ব্ৰেক কৰে দ্বিড করে থামল গাড়ি-বারান্দায়। স্যালিকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। দ্রুত চোখ বলাল সে ঘরের চারধারে। অন্ত হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন একটা জিনিসও চোবে পড়ল না ওর। টেবিলের ওপর থেকে দুটো কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে নিল হাতে। কয়জন লোক আসছে কে জানে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল বানা দবজা থেকে চার হাত দূরে। পায়ের শব্দ ওনে বানা আন্দান্ত করুন দুজন লোক এগিয়ে আসছে এই খবের দিকে।

আশাজ প্ৰদান বুজা লোক আগমে আগমে এবং ধ্যেয় লাকে। কথা কলতে বলতে চুকল ক্ষায়ুখ মৈত্ৰ। পেছনে পেছনে এল কোমরে রিডলভার ঝোলানো একজন পদস্থ মিলিটারি অফিসার। 'হোয়্যার ইজ দা সোয়াইন?' জিজেস করল অফিসার।

প্যানিক চেয়ারটা খালি দেখেই আঁতকে উঠল জয়দ্রথ। ধাই করে একটা ভারি পেপাৰ ওয়েট গিয়ে লাগল মিলিটারি অফিসারের নাক বরাবর। দাকে হাত দিয়ে বুসে পুড়ল প্রকাত চেহারার লোকটা, তারপর ল্টিয়ে পড়ল মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। দ্বিতীয় ঢিল ছুড়ল রানা জয়দ্রথের মাথা লক্ষ্য করে। দ্রুত মাথা সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্মন্ত করে দিল জয়দুর্থ বানাকে। সোজা ওপালের দেয়ালে লেগে চৌচির হয়ে গেল

কাঁচের পেপার ওয়েট।

কাতের নেশার ওয়েও। বাঘের যত ঝাঁশিয়ে পড়ল রানা জয়দ্রথের ওপর। কিন্তু নাকে-মূখে দমাদম কয়েজটা দুনি থয়ে পথকে দাড়াল সে। শক্তিতে কিছু কম হলেও অভান্ত দ্রুত হাত-পা চালাতে পারে জয়দ্রখ মৈত্র। নেই সঙ্গে বৃদ্ধিও। শেহন ফিরেই দৌড় দিল সে। রানা চুটল পেছনে, অফিসারের কোমর থেকে বিডলভার নিতে গলৈ হারিছে। ফেনবে জয়দ্রথকে, তাই খালি হাতেই। চিংকার করে লোক ডাকছে জয়দ্রথ। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের দিকের বারান্দায় পড়ল—তারপর ডুইং-রূমের পাশ দিয়ে ছুটল সে। যাবার সময় ছুইং-ক্রমের দরজায় লাগানো একটা কলিং বেল টিপে দিল একবার। পেছন থেকে খাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলবে রানা এমন সময়

তিশোলনা অক্যার লৈক্টি ক্রেক্টের বিজ্ঞা করে প্রায় করে ক্রেক্টার বানা অবন সময় কর্মার করে দার্ঘান লা হলে চুকে যেত ছুরিটা রানার বৃক্টে। ওর হাত ধরে ফেলল রানা, ডারপর যুক্তসূর এক পুঁচিত দড়াম করে আছড়ে ফেলল মাটিতে। মাধাটা জোরে ঠুকে গেল মেঝেতে। কিন্তু ছুরিটা ছাড়ল না সে হাত থেকে। প্রচণ্ড ওজনের গোটা দুই লাখি লাগাল রানা জয়প্রথের পাজরে। কুকডে গেল ওর দেহটা যন্ত্রণায়। বিলিয়ার্ড বলের মত চকচকে গোল মাথায় একটা লাখি মারতেই বছদের মত ফলে

केंद्रन कामचीत ।

এমন সময় বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। দৌড়ে এদিকে আসছে কয়েকজন লোক। চিকার করবার চেষ্টা করল জয়্যুপ, কিন্তু ডাঙা একটা কর্কণ শব্দ বেরোল ওর মূব থেকে। মৃত্যুর বিভীষিকা ওর চোবে-মূবে। আরেকটা লাখি মারুল রানা ওর মাপার। সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারাল জয়দ্রখ। এবার জয়দ্রথের একটা হাত ধরে

হৈচতে, টেনে নিমে পাশের ঘরে দুকে পঞ্চন বানা। ডাইনিং রম। এগিয়ে আসছে পায়ের শব্ধ বুকের ওপর চেপে বনে গনা টিপে ধরল রানা জয়ন্তথের। হঠাং জ্ঞান ফিরে পেল জয়ন্তথ। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে হলুন জন্মপ্রকার বলং জ্ঞান করে শেল জন্মপ্র । তিকরে বোন্ধমে জনা-ও চার্যন্ত বল চোৰ দুটো । তবনও ছুন্নিটা ধরা আছে ওব হাতে । চেষ্টা কবল সে একবার । ভান হাতটা ওঠাল দুর্বলভাবে । বানার পিঠে বসাবার চেষ্টা কবল ছুরি । বেটা মবেয়েই গলা থেকে একটা হাত সরিয়ে কেড়ে নিল ৱানা ছুন্নিটা । এবার পা দুটো মাটিতে আছতে প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল জ্যুদ্রথ। রানা দেখন এভাবে এর পেছনে সময় নই করা যায় না, ধরা পড়ে যাবে। নিষ্ঠ্যন্তাবে এর গলায় ছোরা চালাল নে। ফিনকি দিয়ে হেরিছে এল রক্ত। ছিটকে এনে লাগল বালার চোকে মুখে। মাথাটা একদিকে হকেন গড়ল জাল্রথেব। ফারু হয়ে আছে গলা। ফলফল করে রক্ত গড়িয়ে যাক্ষে মেকেন্তে।

ছুরি হাতে প্রস্তুত থাকল রানা। কিন্তু না। ডাইনিং রুমটা ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল ওরা সামনে। পর্দার নিচ দিয়ে ওদের বট দেখতে পেল রানা। জনা ছয়েক

হবে।

এবাৰ বীৰ পায়ে পেছনেৰ নিকে আনালাৰ সামনে সিয়ে দীছাৰ বানা। আছকাৰ হয়ে গোছে বাইৰোটা। যদি এখান খেকে হোৱাকে না পাতে তবে যতগুলোক সম্ভৱ খেয় কৰে বাইৰোটা। যদি এখান খেকে হোৱাকে না পাতে তবে যতগুলোক সম্ভৱ খেয় কৰে হালাৰ চিন্তিটাৰ কথা মনে পড়া ওৱা মুক্তবেৰ দুটোৰ সক্ষে সাক-মেনিন্সানটাৰ কথাও মনে এক। একখণ পৰ্যন্ত ওবাৰ আছালে আছে কিনা কে জানে। আবাৰ পায়েৰ দুল পাওয়া কে পৰিছ এখান কৰিছলে। দৰকা বুলি বাড়িটাৰ পেছন দিকে বেৰিয়ে এল বানা। গাৰ্চ লাইটের আলোটা একখনৰ মুখ্যে বাড়িটাৰ পেছন দিকে বেৰিয়ে এল বানা। গাৰ্চ লাইটের আলোটা একখনৰ মুখ্যে বাড়েটিৰ প্ৰদীয় কিন বানা পাত্যাৰ কোনবিটোৱৰ পাশ দিছে। সামনেৰ আলোচিক গোলা মাঠে পড়ুল এবাৰ। এক ছুটে চলে এল বালিব টিবিটাৰ কাছে।

আছে। টান দিয়ে সাব-মেণিনগানটা বের করে বালি ঝেড়ে নিল রানা। একজন মৃত প্রহরীর কব্ধি পর্যন্ত হাত বেরিয়ে পড়ল বালির নিচ থেকে। রওনা হতে গিয়েও থেমে দাডাল রানা, টেনে বের করল সে মৃতদেহটা। দুটো একট্রা ম্যাগাজিন টান

দিয়ে বের করল মত ব্যক্তির কোমরের বেন্ট থেকে।

ছান্ত্ৰনা বধনী নাইকেল বানে এক বেতে থেকে।

ছান্ত্ৰনা বধনী নাইকেল বানে জন্মপ্ৰথে বাংলোৱ পেছল দিয়ে বেরিয়ে এল।
জন্মপ্ৰথে মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে নিচমাই, তাই বেরিয়ে এসেছে পেছনের যোলা
দক্রা দিয়ে। বিন্দৃদ্যত্র ছিখা না করে ট্রিণার বিশ্বিক বানা । বিক্রমার বিদ্যুদ্যার ছিল বানা নার্ব্রেটার মন্ত্র্যার প্রকাশ কালিয়ের
মাটিতে আছাড়ে পড়ল নর ক'জন। এবার ছটল বানা লাগ্রব্রেটার মন্ত্রানার পেছন
লিয়ে। কালিকে করে হারে লাক্ষার নরাইকে নতর্ব্র করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সক্তের
করে উঠন নাইকেন। এলাকার সরাইকে নতর্ব্র করে দেয়া হচছে বিপদ-সক্তের
দিয়ে। চার্ক্সিকে ধরর হয়ে গোছে। গোট থেকে আট দশকান ছটল সোজা রারারা ধরে
জন্মপ্রবর্ধীন কশন্ত্র প্রকরী। পাশন হয়ে খুনছে রানাকে নার্ট লাইকের আলো। এক
ছুটে পুনুর ধারে কলে লাক্ষার। তারারার আবেক দৌড়ে রারা পার হয়ে হেল। নকে
ইউনিশ্রের চলে এলা রানা। তারারার আবেক দৌড়ে রারা পার ইটে যোগে। এক
ছুটে পুনুর ধারে চলে এলা রানা। তারারার আবেক দৌড়ে রারা পার হয়ে হেল। নকে
প্রকিলা। নার্ট নির্বার বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর স্থাক। করা নার্টিন বিলিক্তার করে বানার ভিনিক করা না। টিক্রার বিলাক লাক্ষার করে বিশ্বর বিশ্বর স্থাক নার্টিক। বিলাক নার্টিক। বিলাক নার্টিক। বিলাক বানা। বানকল নার্টিক। বানি কান্ত্র নার্টিক। বানি কান্ত্র বিলাক করা নার্টিক। বানি কান্ত্র নার্টিক। বানি বানা বান্ত্র বিলাক সকলে বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক নার্টিক। বিলাক বিলাক বিলাক নার্টিক। বিলাক বিলাক বানা বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বানা। বিলাক বানা বিলাক বিলাক বানা বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বানা বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বিলাক বানা বিলাক বিলা

হাঁটুৰ চামড়া। আৰও কোক আসহে এগিয়ে। নানাকে দেখতে পাচ্ছে না ওৱা। ক্ৰমেই আৰও অন্ধকাৰে গৱে যাড়ে সে। কিন্তু পেছনে আলোকিত নান্তা ৰাকায় নানা দেখতে পাচ্ছে গ্ৰহৰীদেৱকে পৰিৱাৰ। আৰ একট্ট ডাইলে সতে গোল হানা। আৰও বেশ বানিকটা দূৰে আছে দেয়ালটা। গুলি এসে বিধহে আপেপাৰ্শে। বাৰলা থাকান মাটি লাইয়ে উঠিছে আৰু হাত।

সাইবেল, গোলমাল ও ভলিগালাচের খালে হতাকিত হয়ে উত্তর-পূর্ব লোগের গার্ড পোন্ট থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। কয়েক পা এপিয়ে ধরাপায়ী হলো দু'জনেই নিজের পাকে সাক-মেশিলগানের ভলিতে। যায়ারাকের লোকতলোও একফণে একে যোগ দিয়েছে! ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা মেশিলগান চলছে—দুই যাত থবা থবা করে কাঁপছে, মেই সঙ্গে সামে মাঝে টাব্ল' করে উঠের হাইফেলের ওলি। থীকিয়ক লাঙ্গান হয়ে

গেছে যেন এলাকাটা ।

হত্যা করতে হবে। যতগুলোকে পারা যায় হত্যা করতে হবে। হুন চেপে দেই বারা সাখাখা। আরা বাংগ্রে উঠন বারার যেদিনগান। পারু মহা হার্ট কী বারেনার যেদিনগান। পারু মহা হার্ট কী বারেনার। প্রীয় আর্তনাদ করে মূর্ব থুবতে পড়ল করেকজন। এদিয়ে চলন রামা বুকে হেটা। শিহ্ন পিছন মিনিটারি নেটিয়াত এখোদেহ বুকে হেটা। বানি সাগানিকন চলন দিরে দেন সাগানিকনি চকে নিল রামা দুই সেকেত থেকে। দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি এসে গোছে এবার রামা। মোটা গাছটার আড়ানে উঠে দানালে প্রায় কাছাকাছি এসে গোছে এবার রামা। মোটা গাছটার আড়ানে উঠে দানালে প্রায়

আমি সামা 'বুম' করে একটা বোমা ফাটন আকালে। আলোকিত হয়ে গেল আমিল । জ্বান্ত মাগনেশিয়াহের তীর আলো হোটা এককানা প্যারাস্থাটে তব করে ধীরে নামছে নিচ। আতরক দিন বানিয়ে দিল দেই আলো। পরিবান্ত দেখতে পেন রামা বেশ কাতেই দ্রুত বুকে হেঁটে জনা দলেক প্রহরী এটারে আসহের রাইফের হাতে। একটু হলে ধরে ফেলত রান্তক। নির্বিচারে গুলি চালাল রানা উচু খেকে। বঞ্জী বাহিরে ডাড়ায় তোলা চিত্রল মাছের মত লাক্সতে থাকল কমেকজান। নরক হয়ে পেন জায়গাটা। রক্ত, ধৌয়া, করভাইটের গন্ধ, আর সেই গঙ্গে যক্ত্রণা-কাতর আহল করিবান্ত স্থায়ের চিত্রেব।

অপন্ন পদ থেকেও কয়েকটা মেদিনগান ও রাইফেল গর্জে উঠন। অনেকগনো এলে লাগল নাগে, বাকিতলো দিয়ে বিধান দেয়াল। আবার ওকি চালাল বানা। কয়েকটা বেরিয়েই শেষ হয়ে গেল গুলি। ধক্ করে উঠল রানাব বুকের উেতরটা। আরু রাফে নেই। টের শেকেই এদিয়ে আন্সবে ওয়া নির্ভয়ে। কুলুরের বড ভিলি করে মারবে ওকে। দেয়ালের দিকে চাইল রানা। কই, জিল্লা হতা এলা। নাল ফেলাবে বলেছিল। কোথায়ে? হয়তো আন্ধা ফুকতেই পারেনি ও। কিংবা হয়তো এসে পৌহায়নি একৰা আটটা কি বেরেছেই?

আবার, না-ও তো আসতে পারে মিত্রা। রানার কলী হব্যুর ধবর যদি ওব কানে গিয়ে থাকে তাহলে হয়তো আসার প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। দির দির করে একটা ভয়ের ঠাণ্ডা শিহকা মেকুদও বেয়ে উঠে এল রানার। আর রক্ষে নেই।

মিত্রার ওপর নির্ভর না করে সোন্ধা গোটের দিকে যাওয়াই বোধহয় উচিত ছিল। এক্ষুণি ওরা টের পেয়ে যাবে রানার হাতে জার গুলি নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা আর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

প্যারাস্যুটে চড়ে ম্যাগনেশিয়ামের আলো নেমে এসেছে অনেক নিচে। পুকুরের মধ্যে পড়েই দপ করে নিভে গেল আলোটা। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। গুলি বন্ধ

করল সিপাইরা।

ঠিক এমনি সময়ে পেছনে 'সড়াৎ' করে একটা শব্দে চমকে উঠল বানা। মিগ্রা না তো? লাফিয়ে উঠল রানার হুংপিও। ছুটে গিয়ে দেয়াল হাতড়াতে আরম্ভ করল ও পার্গনের মত । সত্যিই, রশি এসে পড়েছে দেয়াল ডিঙিয়ে। স্ক্রুত উঠতে আরম্ভ করল বানা বশি বেয়ে।

মাঝ বরাবর উঠতেই 'বম' করে আরেকটা শব্দ এল কানে। দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল আবার চারদিক। দেখে ফেলেছে এবার ওরা রানাকে। হৈ হৈ করে এগিয়ে এল ওরা, কয়েকটা গুলি বিধল এসে আশেপাশের দেয়ালে। ছিটকে

ইটের গুড়ো লাগল রানার চোবে মুখে। আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি এল ছুটে। ইউক্যালিন্টাসের মিষ্টি গল্প এল নাকে। লাফিয়ে এদিকে পড়ল রানা দেয়াল হৈছে। নামৰ বাট, কিন্তু বনে আৰু উল্লেখনে আদকে পঞ্চৰ নামা দেয়াল থেকে। নামৰ বাট, কিন্তু বনে আৰু উঠতে পাকন না অস্বৰুত চোট দেনেছে। পানে। ছুটে অনে ধৰুৰ ওকে মিন্না। বহুকতে টেনে নিমে গেল গাড়ির কাছে। পেছনের দৰজা খুলে সাহায্য কৰুল রানাকে তেওঁৱে চুকতে। কোন মতে আছুড়েপাছড়ে উঠল বালা গীটের ওপন।

'খানিকটা ব্রাণ্ডি দেবং সঙ্গে আছে।'

'শিগণির গাড়ি ছাড়ো, মিত্রা।' হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছে রানা। গাড়ি ছেডে দিল মিত্রা।

প্রহরী দ'জন অবাক হয়ে চেয়ে আছে এদিকে এত গুলি-গোলা, চিৎকার ও সাইরেনের আওয়ান্ত ওনে। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার দেখে টের পেয়েছে ওরা ভয়ত্বর কিছু ঘটছে ভেতরে। দুর থেকেই হাত তুলল ওরা। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিতে পারে না ওরা।

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা পিন্তল বের করে রানার হাতে ওঁজে দিল মিত্রা। পয়েন্ট

ঞ্জী-ট ক্যালিবারের 'ব্রুবীর' পিন্তল। ভারতের তৈরি।

লটিয়ে পড়ল দুই প্রহরী কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর পেট চেপে ধরে। মিত্রা নেমে গিয়ে সাদা-কালো পেইট করা পোস্টটা তুলে দিল। তারপর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটল হিন্দুস্তান আমিঝাসাডার ফল স্পীডে।

## তেরো

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ও নেপেৰ্ব্ধ, ১৯৬৫ রানার সূচিকেশ নিয়ে এসেছে মিত্রা গাড়িতে করে। কয়েক ঢোক ব্রাণি গিলে নিল রানা। কিছুটা মালিশ করু দুই হাটুতে। বিদেতে জ্বনেছে পেট। সাবাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। কিছুটা চাঙ্গা বোধু করু ব্রাণির কল্যাণে। গাড়ি এখুন বারাসতের পথে ছুটছে সত্তর মাইল স্পীতে। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে আছে মিত্রা সেন।

চলল ওরা নর্ভারের পথে। কিন্তু সেখানে পার হওয়া কঠিন হবে। ফুকু বেধে গোছে দুই দেশে, এখন দুই দিকের সীমান্ত প্রহরীই সন্না সতর্ক। ভারত থেকে যদি বহু করে এটা কেনেরে পারে উবে মারা পড়বে গিয়ে ই . পি আরের গুলি খেয়ে। কি করা যায় প্রানে চলচে রানার মাখায় আদি মাইল স্পীতে।

আছাড়া নিচয়ই ইতিমধ্যে সবাইকে ইনক্ষম করা হয়ে পেছে। টিটাগড় থেকে কলভাতান দিকে গেলে এতকপে ধরা পড়ে যেত। বাাৱাকপুর সামরিক খাঁটি পার হয়ে আসতে পেরেছে দেখে একটু নিডিয় ইলো রালা, বৃদ্ধি হের করার সময় পণ্ডয়া যাবে এখন। শথের মধ্যেই যে রাধা দেয়া হবে রানাকে তাতে কোন সদম পণ্ডয়া যাবে এখন। শথের মধ্যেই যে রাধা দেয়া হবে রানাকে তাতে কোন সদেসহ নেই।

সহজে ছাড়া হবে না তাৰ্কে। বারাসতে পৌছে বন্দী-যশোবের রাস্তায় না গিয়ে সোজা পূবে টাব্দির রাস্তায় চলন ওরা। যেনোরের পথে দুই দেশের সীমান্ত প্রহরী অনেক বেশি তৎপর থাকবে। ওদিকে সুবিধে হবে না। তবে টাকি থেকে পাকিস্তানে ঢোকার তেমন কোন তান পথ

জানা নেই রানার।
পাঁচারবের কোঠায় উঠল মাইল মিটারের কাঁটা। কিন্তু নিগুমই ফ্রুততর কোন পাঁচিতে অনুসরুগ করবে ওরা। এ ছাড়াও বর্ডারের সৈন্মরা প্রস্তুত থাকবে রানার জনো। হঠাহ ফ্রাহান্দ্র বানা। প্রান্ম এটে ফেলেছে সে।

অতেখা ২০াং শুদু থানদ সামা । ক্রান অতে বংগলেছে সো এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিত্ত ইয়ে চারদিকে ভাল করে চাইল রানা । আকাশে কৃষা পক্ষমীর শ্লান চাদু, ঘণ্টাখানেক হলো উঠেছে, পাশে সাদা মেষের ডেলা । চারদিকে

কেমন এক রহন্য। খুশি হয়ে উঠল ওর মন। আর ঘড়িতে বাজে রাত নটা। আর দণ মাইল পরই বশিরহাট। এতক্ষণেও কোখাও বাধা পেল না দেখে একটু অবাকই হনো বানা। দুই হাটুতে অনেকক্ষণ মানিপের পর বেশ থানিকটা সৃষ্ট বোধ করন সে। সীট ভিডিয়ে মিয়ার পাপে দিয়ে

ব্যালণের শর বেশ ঝানকটা পুস্থ বোর করল বে বঙ্গল। যাক, শেষ হলো নাটক—ভারতনাটাম।

জোৱ বাতাকে উড়ছে ফিট্রার খোলা চুল। মুখের এক পাপে পড়েছে চাদের
আলো। মুদ্ হাসল ফিলা। কেঁপে উঠল দেন সারাটা আকাশ। বানা ভাবল, যে
কেনেছে এনাৰ নাতি তার জীবন বার্থক। দুর্পালের মাঠে পাকা আইন মান কুলাইন্দ্র বাতাসে। পৃথিবীটাকে অন্তুত সুন্দর লাগছে রানার। ঠিক বোঝানো যায় না এই ভাল নাগাটাকে। বিভিন্ন মানুনের জীবন। প্রতিগদে যার মুত্তার হাডছানি, সেই রানা জানে এই মানার্থী পৃথিবীর কি জাদু। বিচে থাকায় কত সুধা হন্দনাট উপ্রক্ষেত উঠতে চাইল রানার এক অসীম কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কার প্রতি কৃতজ্ঞতাং ইম্মবং প্রকৃতিং বুম্বতে পারে না রানা। প্রস্তির মায়ে, বুহুর বন্ধন, সব মিলিয়ে তীর একটা ভাল নাগা—এজন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে রানাং

আবোল তাবোল ভাবছৈ সে।

'জয়দ্রথ আমাদের সহজে ছাড়বে না, রানা,' মিত্রা বলন।

'জয়প্রথকে শেষ করে এসেছি। কিন্তু ঠিকই বলেছ, টিটাপড়ের ব্যাপারটা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সবাসরি ডিফেশ মিনিস্টারের আতারে। সহজে ছাড়বে না ওরা। 'ভেত্তাব কি দেখালে)

'शत्रशान।'

রাপ্তাটা বাঁরে খুরেছে। চাঁদটা চলে গেছে পেছনে। হঠাৎ এক সঙ্গে চমকে উঠন মিত্রা ও রানা। সামনের রাত্তায় ছায়া পড়েছে একটা। এক মুহূর্তে বুঝল বানা ব্যাপারটা। চাপা উত্তেজনায় টান হয়ে গেল ওর পেশীন্তলো।

'ব্রেক করো। ব্রেক করো, মিত্রা।' চিৎকার করে উঠল রালা।

পুনেরো-বিশু গজ স্কিড্ করে থামল গাড়ি। হেড্ লাইট অফ করে দিল মিত্রা।

'শিশিদির বেরিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে!' পিন্তনটা নিন রানা সঙ্গে। এক ঝটকায় বুলে ফেবল দরজা। বেরোরার আগেট জলে উঠন সার্চ লাইট। এদের মাধার পঞ্চাশ গড় ওপরে

বেরোরার আগেই জ্লে উঠল সার্চ লাইট। ওদের মাখার পঞ্চাশ গন্ধ ওপরে এসে দাড়িয়েছে একখানা হেলিকলীর। বিধী আওয়াক্ত হচ্ছে প্রকাণ রোটর ব্লেড থেকে।

একলাফে বেরিয়ে মিত্রার হাত ধরল রানা। এই সন্থাবনার কথা একবারও মাধ্যম আসেনি বঙা ছুটল ওরা মন্ত বুটাগাছটার দিকে। শক্ত পনেরো-বিশেক যেতেই প্রচণ্ড এক বিন্দোরল হলো পেছনে। না করে একটা তও লোহার টুকরো এসে চুক্ত রানার বাম বাছতে। দাছিয়ে পছল রানা। পড়ে ঘাছিল, মিত্রার কাঁধ ধরে সামকে দিল। অপশ হলেছে বাম হাত্যটা। দাউ দাউ করে আগতে কল্পেন্ত গাড়িটার, সাকি লাইটটা আবার খুজে বের কন্তুল ওদের। এক টোখ মেনে তক্ত্ব দৃষ্টিতে যেন অটাবর্গণ করেছে ওসের ওপর। এপিয়ে আইলছে এবার ওদেন দিকে।

আবার ছুটন ওরা। এক ঝাঁক গুলিবর্ধণ করন কো-পাইলট। কাঁধের কাছ থেকে এক খাবলা মাংস উড়ে গেল রানার। পড়ে গেল সে মাটিতে। আর অন্ধ বাকি আছে বাটগান্ত ওলায় পৌছতে। বাচার ভাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল বানা এবার।

বিধি ভাকছে চাৰণাশে। প্ৰকাণ ভালশালা বিস্তার করে দাঁড়িরে আছে বাঁগাছটা। এব তলার কিছুটা নিরাপন বোধ করল বানা। গাছের পায়ে বিধে খাছে বো-পাইলটো ওবি তলিবোং কোন কোনটা আবার ভালে পিছলে কিছু- শি ভূরে চলে যাছে অন্যদিকে। টেনে ভূলে বানাকে গাছেব উড়িতে হেলান দিয়ে বনান মিত্রা। কলি খাওয়া হাত থেকে দরদর করে বক্ত পঢ়ছে। কাঁথেক কম খাকে বক্ত করে ভিক্তে দাঙ্গের নাল্য পাঁ। হাতটা বৈধে দিন মিত্রা পাঁড়ি ছিছে। কিছু চিক সোনকথের মধ্যেই কয়েক পরতা কাপড় ভেন করে ইপ্টেপ্ করে রক্ত মরতে থাকল আবার। বড় অসহায় একং দুর্বন মনে হলো রানার নিজেকে। সে কি ক্বরেং একটা ঘোটা দেশের বিক্তান্তি করকে কি করবে সে একা?

গুলি চালালো বন্ধ হয়েছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে পঙ্গপালের মত দেখতে কুংসিত যন্ত্র দানবটা। হঠাৎ ছোট কি এনটা জিনিস টুপ করে পড়ল কয়েক হাত

দূরে। হাও গ্রেনেড। মিত্রা। আভালে চলে যাও। কানে আঙল দাও, জলদি!

178

বালাও সরে এল বাঁসাছের প্রকাত উড়িব আহাকে। প্রচণ দক্ষে ফাটা ব্যাত থেকে। থেমে পেল মিঝি পোকার ডাক। পাতার খানিকটা ফাঁকা অংশ দিয়ে দেখা পোক খোলা-কক্সিটোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কো-পাইকট। ধীরে ধীরে মানহ ফোক্সিটার রান্তার ওপব। তলি করুল বালা পর পর দুখার। খাবার পাতার আড়ালে চলে পেল হেলিকটার। তিন করুল বালা পর পর দুখার। খাবার পাতার আড়ালে চলে পেল হেলিকটার। তিন পেকেও পুরই খাপান করে রান্তার এবল পড়ল ভো

ভলিউম—১

পাইলটের লাশটা ।

ধীরে ধীরে নৈমে এল হেলিক্টার পিচ ঢালা রাস্তার ওপর। ওদের দেখতে পেয়ে হইল এবং রোটর ত্রেক করে কর্পটের সামনে এসে দাড়াল পাইলট, হাতে

মত কো-পাইলটের ব্রেন গান।

দুৰ্বলতায় হাত কাপছে রানার। পরপর চারটে গুলি করল সে পাইলটকে লক্ষ্য করে। কোন গুলিটা লাগল বোঝা গেল না। বোধহয় শেষটা, কিংবা তার আশেরটা হবে। ধনষ্টত্বারের রোগীর মত বেঁকে গেল পাইলটের দেহ। টিগারে হাত পডে গেল—লক্ষ্যহীন ভাবে আকাশের দিকে পনেরো-বিশবার অগ্নিবর্ষণ করে ন্তব্ধ হয়ে গেল ত্রেন গান। লুটিয়ে পড়ল পাইলট হেলিকল্টারের মেঝেতে। একটা পা বেরিয়ে থাকন ককপিট খেকে।

রক্ত। প্রচর রক্তক্ষরণে অবশ হয়ে গেছে রানার দেহ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে

ধীরে ধীরে। শত্রু এলাকার মধ্যে জ্ঞান হারালে চলবে না। সমন্ত মনোবন একত্র করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বুঝল ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে ওর স্রায়ুগুলো।

আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে **ওরা মশাল এবং লন্ঠন হাতে করে। উপা**য় নেই। ধরা পড়ে যাচ্ছে <u>এ</u>রা। ছুটে গিয়ে গাড়ির ধংশ-স্ত্রপর মধ্যে থেকে রাধার সূটকেসটা টেনে বের করল মিত্রা । ডালাটার আওন জলক্ষে এবনও । ব্যাতির বোতলটা বের করে নিয়ে দিশেহারার মত ছটে এল মিত্রা রানার কাছে। লোকজন তখন বেশ কাছে চলে এসেছে। সময় নেই। যে করেই হোক রানাকে সজ্ঞান রাখতে হবে।

কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে উঠে বসল রানা। চারপাশের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে

বলল, 'আমাঞ্চে একটু ধরো, মিত্রা। হেলিকন্টারের কাছে নিয়ে চলো।'

কৰ্পিটোর দরজা খোলা। কিন্তু সিড়ি নেই। রানার পক্ষে ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। মিনা ভাবল, হেলিকণ্টারের ভিতরে যখন উঠতে চাইছে, তখন নিশুয়ুই কোন পল বানিয়ে বলতে চায় বানা ওই গ্রামবাসীদেব।

লাফিয়ে দ'হাতে ধরল মিত্রা কর্মপিটের নিচের অংশ। অনেক কসরত করে আঁচড়ে-খামচে উঠে পড়ল ভেডরে। ওপরে উঠে লিড়ি নামিয়ে দিল নিচে। ধীরে ধীরে উঠে এল রানা লিড়ি বেয়ে হেলিক্ট/বের ভিতর। মিত্রা সাহাযা করল ওকে হাত ধরে। পাইলটের পা ভাঁজ করে ভিতরে নিয়ে এল রানা।

'সিঙি তলে ফেলো।'

সিড়ি তুলে ফেলল মিত্রা। ককপিটের দরজাও বন্ধ করে দিল রামার হাতের

ইশারায়। ড্রাইডিং সীটে বসে পডল রানা।

'আমার সীট কেন্টটা বেঁধে দাও তো, মিত্রা। তুমিও বসে পড়ো ওই সীটে।' কথামত কাব্রু করন মিরা। তাক্ষর অবাক হয়ে দেখন যত্তপাতি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছে রানা।

রাডার পেডালগুলো পা দিয়ে ছঁয়ে দেখে নিল রানা, তারপর রোটর রেকটা ছেড়ে দিয়ে পিচ কক্টোলের প্রটল্ একটু যোরাল। প্রকাও পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করল। প্রথম কয়েক পাক ভয়ানক লাগল প্রকাও রোটরের ছায়াটা দেখতে। ধীরে थीरव रवाप्रेय स्थीड देशिक्कोरवर कांग्रा डिक्रार थाकन उभरत । स्पेटेन रवास्रवर

ভারতনাটমে 179 195 দিকে পিছন ফিরে একবার চাইল রানা। ইণ্ডিকেটারে যখন দেখা গেল স্পীড মিনিটে দ'শো পাক, তখন হুইল ব্ৰেক ছেডে দিয়ে আন্তে পিচ লিভারটা ওপরে টেনে প্রটল ঘোৰাল সে আৰও খানিকটা। কেপে উঠল হেলিকন্টার। উডি উডি কবেও যেন প্রকাও পতঙ্গ সাক্সিঙ্কটা মায়া কাটাতে পারছে না মাটির :

লচন এবং মশাল হাতে নিয়ে বহু লোক স্কড়ো হয়ে গেছে রান্তার দুই ধারে। ধলো উডছে বলে নাকে কাপড় দিয়েছে বেশির ভাগ, কিন্তু স্পষ্ট উদ্বেগ দেখল রানা ওদের চোখে। রানা হাত নাডল ওদের দিকে। ওরাও ধন্য হয়ে গিয়ে হাত নাডাতে

शकतः

আরও খানিকটা প্রটল দিতেই প্রকাও পঙ্গপাল শূন্যে উঠে গেল। তিনশো গুজ ওপৰে উঠে নিচে চেয়ে দেখন বানা একবাৰ। তখনও হাত নাডাচ্ছে সৱন গ্ৰামবাসী। কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে রাস্তায় পড়ে থাকা মত দেহটাকে, আর কিছ লোক চলে গেছে গাড়ির ধ্বংস স্তপের কাছে।

দুই হাটুর মাঝখানে জয়-স্টিকটা ঠেলে দিল রানা সামনে, সেই সঙ্গে দিল

रलक्के वाडाव । 'বর্ডার পেরোবে কি করে? অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান নিয়ে তৈরি হয়ে আছে দুই

দিকের সীমার প্রত্তী। মিরার কর্পে উৎকর্পা। 'डिम्मसान गार्फ किछ रलटा ना। वहाँ छावठीय वयावरकार्यव पार्का पाता হেলিকন্টার। আর পাকিস্তান গুলি ছোঁডার আগে নামবার আদেশ দেবে। ভদলোকের মত নেমে পড়ব, ভয় কি?

আবও ক্রছেক ঢোক ব্রাণ্ডি গিলে নিয়ে হেড ফোনটা কানে লাগিছে নিল রানা ।

আর রানাকে যিরে স্বগ্নের জাল বনে চলল মিত্রা সেন।